

# गा ७ (इला।

## শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ।

"Morality may weep in anguish; Christianity may
preach and pray; education may teach, and
philanthropy may labor; but it will all be
comparatively in vain till parentage takes up the herculean
labor of human reform
and perfection."

O. S. Fowler.

#### কলিকাতা

১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ব্রীট্ ব্রাহ্ম-মিসন প্রেসে শ্রীকার্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক মুবিত ও প্রকাশিত।

अन ১२৯৪ माण।



### উৎमर्ग ।

## দ্রামকমল সার্বভোম পিতাঠাকুর মহাশয়।

দেব ।

আমি ষথন নবম ব্যায় বালক, তথনই আপনি আমাকে এই ভয়বিপদসন্ধল সংসার-পথে পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন। वर्ष वश्राम कीवत्नत भाष अवनयन कननीरक शाही। সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া সংসারে ছাড়িয়া দিলে পিতা মাতার প্রাণে যে অপার্থিব আনন্দের সঞ্চার হয়, আপনাদের ছই জনের কাহারও ভাগ্যেই তাহা ঘটে নাই সত্য; তথাপি সেই শৈশবেই যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতে আমার জ্ঞান ছিল যে, আমাকে মানুষ করিবার জন্ম সর্বাদাই আপনি চিন্তিত ছিলেন। বালস্বভাব-স্থলভ চপলতা নিবন্ধন যথন আপনার ইচ্ছার বিকল্পে চলিয়াছি. তথন আপনি যে কি দারুণ যাতনা অন্নভব করিতেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। সেই স্মৃতি আজিও আমার প্রাণকে আপনার দিকে টানিতেছে, চিরদিন টানিবে, কাল-স্রোত কথন সে স্মৃতি বিধৌত করিতে পারিবে না :— আমি যথন পঞ্চম বর্ষীয় বালক, আপনি বিজয়ার দিনে প্রাতে প্রতিমা বিসর্জনের মস্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে यथन চক्ष्य अल्ल भाविजवक श्रेटजन, आमि निकटि माँ एरिया माँ एरि ইয়া দেই পবিত্র মধুর দৃশ্ত দেখিতাম,—আসন্নকাল নিকটস্থ হইলে আপনি যখন আমার হাত চুইখানি আপনার হাতের ভিতর লইয়া বলিয়াছিলেন—"বাবা, বড় ইচ্ছা ছিল তোমাকে মাতুষ করিয়া যাইব, কিন্তু ভগবানু সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন না। দেখো, যেন মাত্ম হইতে চেষ্টা করিতে ভুলিও না।" আপনার সেই মঙ্গলাকাজ্ঞা,---আপনার সেই ধর্মভাবাপন্ন জীবনে চক্ষের জল,—আপনার সেই আসমকালের সত্রপদেশ আমাকে নানাপ্রকার বিপদের ভিতর হইতে উদ্ধার করিয়া জীবনে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিতেছে এবং চিরদিন করিবে। তাই আজ আমার প্রাণের ভালবাসার জিনিস "মাও ছেলেকে" আপনার পবিত্র চরণে অর্পণ করিলাম। আপনি পরলোকের আবরণে আরত, তবুও বিশ্বাস করি, আপনি আমার এই সামান্ত উৎসাহ ও উদ্যমের প্রতি মেহ দৃষ্টি করিবেন।

আপনার স্বেহের সম্ভান।

#### বিজ্ঞাপন।

"মাও ছেলে" প্রকাশিত হইল। ইহাকে সাধারণের হস্তে অর্পণ করিবার পূর্বের আমার এই একটি কথা বক্তব্য আছে। বছকাল হইতে এবম্বিধ একথানি পুস্তক লিখিবার বাসনা আমার প্রাণে উদিত হয়, কিন্তু নানা প্রকার প্রতিকূল কারণে এই অভিপ্রেত বিষয় আমি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। এই পুস্তক থানি প্রণয়ন পক্ষে আমার বন্ধুদের অনেকে পুস্তক, উপদেশ ও পরামর্শ দারা এবং উৎসাহ দিয়া আমাকে চিরক্লতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন; তাঁহারা আমার আন্তরিক ধ্যুবাদের পাত। এই পুস্তক থানি বঙ্গীয় যুবক যুবতীদের জন্ত-বিশেষ ভাবে বঙ্গ-জননীদের জ্ঞা রচিত হইল। ইহাতে যে কোন দোষ নাই, আমি এমন কথা বলিতে পারি না; বরং অনেক অভাব ও ক্রটি দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু যে উদ্দেশ্র সম্মুথে রাথিয়া বইথানি লিথিত হইল, আশা করা যায়, পাঠক পাঠিকাগণ সেই দিকে লক্ষ্য রাথিয়া গ্রন্থকারের সকল দোষ মার্জ্জনা করি-বেন। এই বইথানি পাঠ করিয়া একজন লোকও যদি তাঁহার গৃহধর্মের গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করেন এবং নিজ সন্তানগণকে মানুষ করিবার জন্ত উৎসাহিত হন, আমি আমার সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই পুস্তকের প্রথম অদ্ধাংশ ২ নং বেনেটোলা লেনে সথা প্রেসে মুদ্রিত হইমাছিল।

· ৭৫ পৃষ্ঠার ১৬শ পঁজিতে "ব্রাহ্মণ ক্সার" পরিবর্তে "বিধবা ব্রাহ্মণ ক্সা" হুইবে।

२५७, व्यावात् ১२৯৪ निर्वाक

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## মা ও ছেলে।

#### প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুবোধচন্দ্র কলিকাতার একজন সামান্ত গৃহস্থ। বয়ক্রম ২৫।২৬ বংসর। কলিকাতার কোন আফিসে কর্ম্ম করেন। যাহা উপার্জ্জন করেন তাহাতে একপ্রকারে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন। লোকটি বেশ সংপ্রকৃতি সম্পন্ন। সংসারে জননী, স্ত্রী ও একটি মাত্র পুত্র সন্তান; অপর কেহ নাই। ছেলেটি তিন মাস অতিক্রম করিয়া চারি মাসে পড়িয়াছে।

- সুবোধচন্দ্র একদিন সন্ধ্যার সময়ে আফিসের কার্য্য শেষ করিয়া।
  গৃহে আদিলেন। গৃহে আদিয়া আফিসের পরিছেদ ত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রী নিকটে আদিয়া দাঁড়াইলেন;
  এবং তাঁহাকে চিন্তাযুক্ত ও বিষয় দেখিয়া কারণ জিজ্ঞানা করিলেন। অত্যন্ত ব্যথভাবে ছুই তিন বার জিজ্ঞানা করায় সুৰোধচন্দ্র
  একটু হাদিয়া বলিলেন, না—, এমন বিশেষ কিছু বিপদ আপদ
  নহে।
- ন্ত্রী। তবু কি ভাবিতেছিলে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবে না, যেন তোমাদের মনের কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলে সর্কনাশ হইবে!
- স্থবোধ। সর্বনাশ হউক আর না হউক, রিশেষ লাভও কিছু দেখিনা। তোমাকে সকল কথা ভালিয়া বলিবে

হয়ত তুমি সে সকল কথার মর্ম্মই ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিবে না।

ন্ত্রী। কেন, আমরা কি এমনই অপদার্থ যে, কোন একটি কথা পড়িলে তাহা বুঝিতেই পারিব না ?

সুবোধ। কোন একটি মন্দ কথা কিয়া পরনিন্দার কথা পাড়িতে না পাড়িতে বুঝিতে পার, কিন্তু যাহাতে সাধুতার চিত্র, মহত্ত্বের ভাব আছে, অথবা ব্যক্তি বিশেষের গুণগ্রহণের প্রয়োজন তাহা তত শীভ্র ও সহজে হদয়দম করিতে পার না।

সরলা স্বামীর এই কথাগুলিতে প্রাণে বেদনা পাইলেন সত্য, কিন্তু স্বামীর উপর বিরক্ত হইলেন না ; বরং আপনাদের দুর্দশা স্মরণ করিয়া অন্তরে ক্লেশ পাইতে লাগিলেন, এবং বাহাতে প্রিয়তম স্বামীর ইচ্ছা ও আকাজ্জা পূর্ণ হওয়ার পক্ষে সহায়ত। করিতে পারেন, তাহার জন্ম চিন্তিত হইলেন।

সুবোধচন্দ্র আহারাদি করিয়া আবার সেই রূপ চিন্তামগ্ন হইয়া বিদিয়া আছেন, এমন সময়ে সরলা আহারান্তে শ্বাশুড়ীর পরিচর্য্যা শেষ করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। ছার অতিক্রম করিতে না করিতে সরলার চক্ষু সেই গভীরচিন্তামগ্ন স্বামীর মুখ-মণ্ডলে পতিত হইল। তিনি সত্ত্বর-পদে অগ্রসর হইয়া স্বামীর সক্ষুথে দাঁড়াইলেন এবং চিত্তের প্রসন্মতা প্রকাশক একটু মুছ্ হাসি হাসিয়া বলিলেন,—যদি আমাকে এত অপদার্থ বলিয়াই বুঝিয়া থাক, তবেত আমাকে পরিত্যাগ করিলেই পার ? যাহা-ছারা জীবনের আশা পূর্ণ হইবার সন্ভাবনা নাই, সে অমাবস্যার চাঁদকে লইয়া তোমার গৃহ সাজাইয়া রাখিলে কি হইবে বল ?

আমার মতে আমার মত লোককে বিদায় করিয়া দেওয়াই উচিত।

সুবোধ। না না, আমিত কেবল তোমাকে লক্ষ্য করিয়া ও কথা গুলি বলি নাই। আমি জানি, আমার আশা সিদ্ধির অনুরূপ অনেকগুণ তোমাতে আছে। আমি ফ্রীজ্ঞা-তির সাগারণ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ওকথাগুলি বলিয়াছি। সাধারণতঃ আমাদের দেশে ফ্রীজ্ঞাতির বড়ই শোচনীয় অবস্থা। মনে কর, আমি যাহা ভাবিতিছে, তাহা তোমাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম, কিন্তু আমার সে গভীর চিস্তার গুরুভার যাহাতে স্থান হয়, তুমি কি তাহাতে সহায়তা করিতে দুদ্ধ্রতিজ হইতে পার । শ্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, যদি তাহাতে তোমাকে অবিশ্রান্ত শ্রম ও চিন্তা করিতে হয়,—নানা প্রকারে ত্যাগ স্বীকার করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কি নিজের মুখ ও আরাম বিসর্জন দিয়া সেই কার্যেই নিয়্কু থাকিতে পার ।

সরলা। তুমি স্বামী, তোমার যাহাতে স্বার্থ, স্থুখ ও আনন্দ আছে,
তাহা বহু শ্রমসাধ্য হইলেও তৎসাধনে প্রাণপণ
যত্ন করা আমার কর্ত্তব্য, আমার তাহাই সুখ, তাহাই
আরাম, তাহাই ধর্ম।

স্থবোধ। তবে যাহা ভাবিতেছিলাম, তাহা বলি শুন। আমাদের এই যে ছেলেটি হয়েছে, ইহার সম্বন্ধে কি কিছু
ভাবিয়া থাক ?

সরলা। ইহার সম্বন্ধে কি ভাবিব?

- স্থবোধ। কেন, কেমন করে ইংাকে মানুষ করিবে, সে বিষয়ে ভাবিবার কি কিছু নাই ?
- সরলা। কেন, ছেলেকে ভাল করিয়া খাওয়াব, যত্ন করিব, ভাল বাসিব, তা'হলেই মানুষ হবে।
- স্থবাধ। খাওয়াইলে, যত্ন করিলে এবং ভাল বাসিলেই কি সন্তান সন্ধন্ধে সমস্ত কর্ডব্য শেষ হয় ? তাহা ঠিক নহে— পশুপক্ষীরাও ত তাহাদের শাবকগুলিকে বেশ করিয়া খাওয়ায়, প্রাণের সহিত যত্ন করে ও ভালবাসে। তবে কি এই ঠিক যে, আমাদের কার্য্যে আর পশুপক্ষীর কার্য্যে কোন প্রভেদ নাই ?
- সরলা। কেন, আমরা আমাদের ছেলেকে লেখা পড়া শিখাইব, নে লেখা পড়া শিখিয়া বেশ টাকা কড়ি উপার্জন করিবে, আর দশ জনের একজন হইয়া সংসারে স্থাথ কাল কাটাইবে। পশু পক্ষীরা ত আর তেমন করে না।
- স্থবোধ। আমাদের পাড়ার রাম বাবুত বেশ লেখাপড়া শিথিয়া-ছেন, এম, এ পাস করিয়াছেন, টাকাও অনেক উপার্জন করেন, দশ জনের একজনও হইয়াছেন। মনে কর ভৌমার ছেলে যদি ঠিক বিতীয় রাম বাবু হয়, তাহা হইলে ভূমি কি স্থবী হইবে ?
- সরলা। পোড়া কপাল আমার। আমার ছেলে অমন হয়ে বেঁচে
  থাকার চেয়ে এখনই মরিয়া যাক্, আমার তাহাতে
  কিছুমাত ছঃখ নাই। সে ছেলে থেকে সুখ কি, যে
  লেখা পড়া শিখিবে, দশ টাকা উপার্জন করিবে,—
  দশ জনের একজন হইবে; অথচ তাহার মায়ের চক্ষের

জল শুকাইবে না, স্ত্রীর ছুঃখের দিন ফুরাইবে না। ও-লোকটা অভ টাকা আনে, তা কি করে ?

স্থবোধ। সে টাকা আনিয়া কি করে, সে জনা খরচ তোমার আমার রাখিবার প্রয়োজন নাই। এখন কথা এই যে, যদি সন্তান ওরূপ হওয়া প্রার্থনীয় না হয়, তবে কেমন ছেলে হ'লে তোমার আশা পূর্ণ হবে ব'লে মনে কর ?

দরলা। কি জানি, আমি মনে মনে বেশ বুকিয়াছি আমার ছেলেটি কিরূপ হ'লে আমার মনের মত হয়, কিন্তু ভাল করে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। ভূমিই বল না।

স্থবোধ। বড় সহজ কথা নহে। এ সংসারে যদি কিছু কঠিন কার্য্য থাকে. তবে শিশুপালনই সেই কার্য্য। তুমি হয়ত ভাল করিয়া অনুভবই করিতে পারিতেছ না, আমি কি বলিতেছি; কিন্তু ইহা অতি সত্য কথা। আমাদের যদি ছেলেটিকে মানুষ করিতে হয়, তবে আর কাল বিলম্ব না করিয়া সর্ক্রাগ্রে নিজেদের সন্তান পালনের উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ তোমার জীবনে এমন অনেক অভাব রহিয়াছে যাহা দূর না হইলে তোমার দারা, উপযুক্ত রূপে দূরের কথা,—আংশিক ভাবেও শিশুপালন হইতে পারে না।

বিলাতের জনৈক দার্শনিক পণ্ডিত শিক্ষা সম্বন্ধে যে এক খানি স্থন্দর বই লিখিয়াছেন তাহার এক স্থানে লিখিয়াছেন, 'সত্য সত্যই ইহা কি ভয়ানক বিস্ময়কর ব্যাপার নহে যে, যদিও সম্ভান-দিগকে পালন করার উপরই তাহাদের জীবন মৃত্যু এবং তাহাদের নৈতিক উন্নতি ও অধােগতি নির্ভর করিতেছে, তথাপি যাহারা

অনতিকাল মধ্যে জনক জননী হইয়া শিশু-পালন রূপ মহাব্রতে ব্রতী হইবে বলিয়া দণ্ডায়মান তাহাদিগকে এই শিশু-পালন সম্বন্ধে একটি কথাও শিক্ষা দেওয়া হয় না। ঠাকুর মায়ের কুসং-স্কারাপন্ন-বৃদ্ধি-প্রণোদিত পরামর্শ, অশিক্ষিতা দাসী দিগের বিচার-বৃদ্ধি-বৃদ্ধিত মন-প্রস্থৃত উপায় দ্বারা দংগঠিত কদর্য্য রীতি নীতি ও নিয়ম এবং তাহাদের মনের আবেগ ও কল্পনার ক্রোডে ভাবী বংশের ভাগ্য নিক্ষেপ করা কি ভয়ন্ধর বিষদ্ধ ব্যাপার নহে? বাবসায়ী যদি বাবসা বিষয়ক হিসাব পত্ৰ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ না করিয়া ব্যবদাতে প্রব্রুত হয়, আমরা দেই নির্কোধ ব্যক্তির বাতুলতার উল্লেখ করিয়া কত বিদ্ধাপ করিয়া থাকি, এবং দেই व्यक्ति य अविदत विकल-मरमात्रथ इटेरव, टेटा छ छित कतिय। রাখি: যদি দেখা যায়, একজন লোক অস্ত্র চিকিৎসাতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াও তৎকার্য্যে অগ্রদর হয়, তবে তাহার গ্লপ্ততা দেখিয়া নিশ্চয়ই আমরা অবাকৃহই এবং তাহার হস্তে তাহার রোগীদিগের ছর্দশার কথা স্মরণ করিয়া অন্তরে ক্লেশ পাই। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে শিশুর শরীর সবল ও সুস্থ থাকিবে এবং দিন দিন হুষ্ট পুষ্ট হইবে, কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহার মান্সিক ও নৈতিক উন্নতি অতি স্থানর রূপে ক্রমে ফুটিয়া উঠিবে, তাহার অনুরূপ কোন জান লাভ না করিয়াই লোক কি রূপে পিতামাতা হইয়া ভবিষা বংশের মঙ্গলা-সঙ্গল সম্বন্ধীয় গভীর দায়িত্ব পূর্ণ কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন, দেখিয়াও কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হয় না, একবার ভাবে না; আমাদের পশ্চাতে যাহারা আসিতেছে তাহাদের ছুদ্দশার কথা স্মরণ করিয়া কেহ ক্লেশ পায় না,—ইহাই এক আশ্চর্য্য

ব্যাপার!"\* সংসারে লোক সকল কীর্যাই শিক্ষা করে, কেবল এক সন্তানপালন এমনই সহজ কাজ বলিয়া লোকে মনে করে, যে এ বিষয়ে আর শিক্ষার প্রয়োজন নাই। সরলা, এখন ভাবিয়া দেখ আমরা কতদূর অবিবেচক লোক।

সরলা। আচ্ছা, আমার কি কি অভাব আছে তাহা দেখাইয়া দাও, আমি আমার দোষ দেখিতে পাইলে তাহা সংশোধন করিতে প্রাণপণে যত্ন করিব।

স্থবোধ। আমি তোমার দোষ দেখাইতে বসি নাই। আমাদের এই ছেলেটিকে মানুষ করিবার জন্ম চিন্তার উদয় হইয়াছে, ইহাই কেবল দেখিতে চাই। আমি আজ আফিন হইতে আনিবার সময় পথে এই ভাবিতেছিলাম যে, সন্তানগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মেতে স্থুশোভিত করিয়া সংসারে ছাডিয়া দেওয়া যে পিতা মাতার সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তবাকার্যা, তাহা কেহ চিন্তা করিয়া দেখে না। ভূমিত তোমার বিবাহের পূর্বে পিত্রালয়ে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়াছিলে. আমার গৃহেও তোমাকে শিক্ষিত করিবার জন্ম কিছু চেষ্টা করিতেছি; এখন যদি ভূমি অন্ততঃ তোমার নবকুমারের ভাবী মঙ্গলের অনুরোধে পরি-শ্রম সহকারে শিশুপালনোপযোগী কিছু জ্ঞানসঞ্য করিতে পার, তাহা হইলেও যে কথঞ্চিৎ মঙ্গল। কেননা, শিশুকে মানুষ করিতে হইলে যে পরিমাণে আয়োজনের প্রয়োজন, আমাদের গৃহে এবং এদেশের

<sup>\*</sup> Education by Herbert Spencer. Page 23.

গৃহে গৃহে তাহার সুব্যবস্থা হইতে এখনও বছবিল্ছ আছে।

- সরলা। ভোমার কথার মধ্যে ছুইটে স্থানের অর্থ ভাল করিয়া
  বুঝা গেল না, এক স্থানে বলিলে কথাঞ্জিৎ মৃদ্রল্য
  আর এক স্থানে বলিলে আমাদের গৃহে স্থব্যবস্থা হইতে
  বছবিলম্ব আছে। কেন এমন কথা বলিলে ? আমরা
  প্রাণপণে যদ্ধ করিলেও কি ছেলেকে উপযুক্ত শিক্ষা
  দিয়া মানুষ করিতে পারিব না,—আমাদের আশা কি
  পূর্ণ হইবে না ?
- স্থবোধ। আমার কথার তাৎপর্য্য তাই বটে, কারণ একবার একথানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম, জনৈক
  ভদ্রমহিলার কথার উত্তরে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক
  বলিয়াছেন, "শিশু জন্মগ্রহণ করিবার ত্রিশ বংসর পূর্ব্বর্ক তাহার শিক্ষার আয়োজন হওয়া উচিত।" কিছু কি
  বৃক্তিলে?
- সরলা। না, বুঝিতে পারিলাম না। ছেলে হওয়ার ত্রিশ বৎসর
  পূর্কে কেমন করিয়া তাহার শিক্ষার আয়োজন হইবে 
  বা ! একি "রাম না হতে রামায়ণ ?"
- স্করোধ। ঠিক বলিয়াছ, রাম না হতে রামায়ণের স্থাষ্ট হওয়া আবশ্যক। ঐ দেশ-প্রচলিত প্রবাদবাক্য এই শিশুর শিক্ষা বিষয়েই ঠিক খাটে। শিশু জন্মিবার ত্রিশ বংসর পূর্বে তাহার শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত, একথা বলিলে এই বুরিতে হইবে যে, নবকুমার বা নবকুমারী জন্ম-গ্রহণ করিয়া যে জননীর ক্রোড়ে লালিত পালিত ও

বদ্ধিত হইবে এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বের বে জননীগর্জে তাহাকে দশ মাস দশ দিন স্থিতি করিতে হইবে. সেই জননীকে বিশেষ সাবধানতার সহিত সুশিক্ষিত করিতে প্রয়াদ পাওয়া উচিত। জননীর উদার বা অনু-দার প্রকৃতি, তাঁহার কুসংস্কারের ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অথবা সুমার্জিত জানালোকে আলোকিত প্রবৃত্তি নিচয়ের দ্বারা শিশু জীবনপথে পরিচালিত হয় বলিয়া.--মায়ের এক একটি সদনুষ্ঠান বা অসদনুষ্ঠানের উপর. মায়ের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, স্বভাব ও চরি-ত্রের উপর শিশুর সম্প্র মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে বলি-য়াই, স্থকুমারমতি বালিকার চরিত্রের উৎকর্ষ দাধনের জন্ম,—তাহার অনুষ্ঠ জীবনে উন্নতির সোপানাবলী নির্মাণের জন্ম-তাহার জীবনক্ষেত্রে প্রকাণ্ড জ্ঞান-রক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজগুলি বপন করার জন্য-অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য, ঐ সম্ভ্রান্ত লোকটি ইহাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এখন সেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক-টির কথার মর্মা কি বুঝিতে পারিলে?

সরলা। তুমি যাহা বলিলে সমস্তই বুঝিলাম; কিন্ত যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে প্রাণে বড় ছর্ভাবনার উদয় হই-তেছে। এখন ত আমি দেখিতেছি ছেলে মানুষ করা আমার কর্মানহে।

স্থবোধ। এই একটি কথার এত নিরাশ হইও না। এই শিশু পালন সম্বন্ধে চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়া গিয়া-ছেন, তাহার কিছু কিছু জানিতে পারিলে তুমি আরও বিশ্বিত ও অবাক্ হইয়া বাইবে। আমি যখন একথা ভূলিয়াছি, তখন এ সকল বিষয় তোমাকে ভাল করিয়া বলিব, ভূমি মন দিয়া সকল কথা শুন।

সরলা। আমার শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, তুমি বল।
সুবোধ। ক্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নাম কি কখন
শুনিয়াছ ?

সরলা। আজ কয়েকদিন হইল একখানি সংবাদ পত্রে একটি
প্রবন্ধ পড়িতেছিলাম, তাহাতেই নেপোলিয়ন ও ফরাসিবিপ্রবের বিষয় দেখা ছিল।

স্থবোধ। হাঁ, দেই সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টি একদিন
মাদাম ক্যাম্পান নান্ধী (Madam Campan) এক মহিলার সহিত আলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—
''শিক্ষা দিবার যে সকল পুরাতন ব্যবস্থা আছে, দেগুলি
কোন কার্য্যেরই নহে। লোকদের শিক্ষা বিষয়ে এখন
কি অভাব আছে ?' মাদাম ক্যাম্পান তছন্তরে বলিলেন
'জননী।' উত্তর শুনিয়া সম্রাট নেপোলিয়ন স্থপ্তিত
হইলেন এবং পরক্ষণেই বলিলেন, 'হাঁ ঠিক কথা; 'জননী' এই কথাটিই শিক্ষার নামান্তর মাত্র এবং
মাদামকে জননীগণের শিশুপালন সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার
উপায় করিতে অনুরোধ করিলেন।''
এখন কি
বৃবিতে পারিলে 'মা' এই কথটির পশ্চাতে জ্ঞান
ও ধর্ম্মের এক স্থবিস্কৃত শিক্ষাক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে ?
শিশুর পক্ষে মা যে কি পরম ধন, ভাহা কি বৃবিলে ? এই

<sup>\*</sup> Smiles' Character. Page. 31.

জন্মই লোকে বলে পরমেশ্বর মাকে তাঁহার প্রতিনিধি করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন। মাতা পিতা ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে সংসারে শিশু-সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহারা ভাল হইলে শিশুরা ভাল হইবে, তাঁহারা মন্দ হইলে সন্তানেরা কখনই স্থ্পকৃতি সম্পন্ন হইতে পারে না।

সরলা অবাক্ হইয়া বসিয়া এতক্ষণ স্বামীর কথাগুলি শুনিতেছিলেন। এখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত বলিলেন,—"আমি
পূর্ব্দে কখন ছেলের সম্বন্ধে এত ভাবি নাই। এখন বুরিতে
পারিতেছি যে, সন্তান হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় নহে, যদি সন্তান
বড় হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুর ন্তায় জীবন য়াপন করে। আমান
রত বড়ই ভয় হইয়াছে কি করিয়া এই ছেলেটিকে মানুষ করিব।"
সুকোধ। দেখ, আজ এইখানে শেষ করা যাক; আর না, রাঞি
অনেক হইয়াছে। আবার অয়্ব সময়ে এই বিষয়ে
আলাপ করা যাইবে।

- সরলা। "অক্ত সময়ে" অর্থ কি ? আবার ছুই চারি মাস প্রের এই সম্বন্ধে আলাপ করিতে বসিবে নাকি ?
- স্ববোধ। তুমি কি বল প্রত্যহ আফিলে এই হাড়ভালা পরিশ্রম করিয়া, পরে গৃহে আবার এই শুক্ষ বিষয়ের আলোচনাম রাত্রি দশটা পর্যন্ত কাটাইব ?
- সরলা। তুমি কি আমার মন বুঝিবার জন্য আমার সংক পরিহাস করিতেছ? আমার প্রাণে বে কি চিন্তার আবেগ উঠিয়াছে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও জানের সমকে যে কি এক নুতন ভাব খুলিয়া গিয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়।

বলিতে পারিতেছি না, ইহাই আমার ক্ষোভ। তুমি
নিশ্চয় জানিও আমাকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্ম,
আমাকে আমার এই ক্ষেহের ধনটিকে মানুষ করিবার
উপ্যুক্ত হইতে যে সহায়তা করিবে, তাহার এক বিল্ফ্রনাত্রও অপব্যয় হইবে বলিয়া মনে করিও না, ইহাই
আমার একমাত্র অনুরোধ।

স্থবোধ। আচ্ছা, তবে যখনই সময় পাব, তখনই আমার স্থবিধা অস্থবিধা ভুলিয়া এ বিষয়ে তোমার জ্ঞানোমতির জন্ম ভাবিব এবং স্থপরামর্শ দিব। ভূমি যত্নপূর্ক্তক সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিলেই আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দিন রবিবার আহারান্তে স্থবোধচন্দ্র কোথাও গেলেন না।

ক্রেকু সময় পাইলেন; স্থবোধ ও সরলা একত্রে বসিয়া শিশুপালন
সমকে আলাপ করিতে লাগিলেন।

সুবোধ। বল দেখি সরলা, কাল রাত্রিতে যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা সমস্ত তোমার স্মরণ আছে কি না ?

সরলা। হাঁ, নকল কথাই মনে আছে; আমি তাহার একটি কথাও ভুলি নাই।কাল ত 'মা হওয়ার আগে মেয়েদের ভাল করিয়া শিক্ষা পাওয়া উচিত', এই বিষয়ে কথা বার্জা হয়েছিল।

- সুবোধ। হাঁ তাই বটে। আজ আমি মা হওয়ার আঁগে স্ত্রীলোক দিগের স্থানিকত হওয়ার আবশ্যকতা বিষয়ে আরও কিছু বলিব। এক খানি ইংরেজী পুস্তকের এক স্থানে লিখিত আছে—''জনৈক মহিলা তাঁহার চারি বংসর বয়সের সন্তানের শিক্ষা কবে আরম্ভ করিবেন, এই কথা কোন ধর্ম্মবাজককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ভদ্রে! এখনও যদি সে বালকের শিক্ষা আরম্ভ না হইয়া থাকে, তবে ঐ চারি বংসর র্থা চলিয়া গিয়াছে।'' বল দেখি হইার মর্ম্ম কি ?
- সরলা। বেশ, তা প্রথম চার বছরে ছেলে কি শিথিবে ? আমি
  ত কিছু বুঝিলাম না। আমাদের দেশে পাঁচ বছরের
  ছেলের হাতে খড়ি হয়। এত ছোট বেলায় ছেলের
  উপর পীডাপীডি করিলে, ছেলে বাঁচিবে কেন ?
- স্থবোধ। ছেলেকে কি এমন শিক্ষা দিতে হবে, যাতে ছেলের উপর পীড়াপীড়ি হইবে ? তুমি কি ভাবিতেছ, ছয় মাস বা এক বংসরের ছেলেকে কাপড় পরাইয়া পাততাড়ি দিয়া পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট অথবা বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ হাতে দিয়া স্কুলে পাঠাইয়া দিতে হইবে ? শিশু যে ভূমিষ্ঠ হইয়াই অতি সহজে তাহার প্রয়োজন মত শিক্ষা লাভ করিতে থাকে। লর্ড ব্রোহম নামক জনৈক মহামহোপাধ্যায় পঞ্চিত বলিয়াছেন ঃ—

  শিশু আঠার হইতে ত্রিশ মাসের মধ্যে (অর্থাৎ দেড় বংসর হইতে আড়াই বংসর পর্যান্ত এই এক বংসরের মধ্যে) বহিজ্জগতের বিষয়, তাহার নিজের ক্ষমতা, অস্থান্ত

বন্ধর প্রকৃতি এমন কি নিজের ও অপরের মন সম্বন্ধে এত অধিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয় যে, তাহার অবশিষ্ঠ সমগ্র জীবনে সে আর তত শিক্ষা লাভ করে না।" \*\*
এ কথার অর্থ এই যে, এই এক বংসরে শিশু চির-জীবনের শিক্ষার বীজ্ঞ সংগ্রহ করে। এই এক বংসরের শিক্ষাই তাহার প্রধান শিক্ষা। পরিণামে যে কিছু শিক্ষা সে পায়, তাহা সেই শৈশবের এক বংসরে প্রাপ্ত শিক্ষারপ হক্ষের উপর শাখা প্রশাখা, পত্র পুষ্প ও কলের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে মাত্র।

- সরলা। এ কি ভয়ানক কথা। তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে আড়াই বছরের ছেলে প্রায় সবই শিথিবে।
  বুকিতে পারি না, কচিছেলে কেমন করে এত
- স্থবোধ। তবে শিশুর শিক্ষা কবে আরম্ভ হওয়া উচিত, তাহা বোধ হয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছ না। আছো, বল দেখি, আমরা যে শিক্ষার কথা বলিতেছি, সে কি শিক্ষা, শিশু কি শিখিবে ?
- সরলা। ঐত আগে যাহা বলিলে তাহা হইতে এইরূপ বুঝা যায় যে, ছেলে যাহা দেখিবে তাহাই শিখিবে।
- সুবোধ। আছো বেশ। শিশু যথন যাহা দেখিবে তাহাই
  শিখিবে, তথন দেই সক্ষে সক্ষে যাহা শিখিবে কিছু
  পরিমাণে তাহার দেই বিষয়ের জ্ঞান লাভও হইবে,
  সক্ষেহ নাই।

<sup>•</sup> Smiles' Character. Page 32.

সরলা। তা একটু একটু জান লাভত হবেই। আমি এখন একটু একটু বুঝিতেছি, তুমি কি বলিতেছ।

সুবোধ। ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু জননীরপেণী শিক্ষার ক্রোড়ে শয়ন করে। শিশু যাহা দেখে তাহাই তাহার নিকট নূতন। সে অবাক হইয়া জগতের সৌন্দর্য্য দেখিতে থাকে এবং অল্পে অল্পে সেই সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। মনে কর শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র যে কন্দন করে, কেন দে কাঁদিয়া থাকে তাহা কি জান ? ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তাহার কিছু প্রয়োজন হইয়াছে এবং কাঁদিলে সে তাহা পাইবে, প্রকৃতি চুপে চুপে তাহার অন্তরে এই জ্ঞানের বীজ রোপন করিয়াছেন। কুধা পাইয়াছে, নবজাত শিশুর ক্রন্সনই সম্বল। সহসা শিশুর অঙ্গে কোনরূপ আঘাত লাগিয়াছে, কাঁদিলে সাহায্য পাইবেও সেই আঘাতের যন্ত্রণা দূর হইবে, শিশুর প্রকৃতির মূলে এ জ্ঞান অলক্ষিত ভাবে যেন লুকাইয়া রহিয়াছে। এইরূপে শিশু ক্রমে ক্রমে কাঁদিতে শিখিল— শিশু হাসিতে শিথিল—সে তাহার কোমল কুদ্র কুদ্র হস্ত পদ সঞ্চালন সহকারে ক্রীড়া করিতে শিখিল. এ সকল কি শিক্ষা নহে ? বয়োরদ্ধি সহকারে শিশু আধ আধ মা—মা রবে জননীর কর্ণকুষ্ব পরিত্প্ত করিতে, জননীর আনন্দ বিগলিত হৃদুরে অমৃত ধারা বর্ষণ করিতে শিখিল, ইহা কি বিনা শিক্ষাতে হইতে পারে ? ক্ষুধার সময়ে, পীড়ার সময়ে কিম্বা কোনরূপ আঘাত পাইলে কাঁদিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে এবং

সেই সঙ্গে সঙ্গে লোকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে শিশুকে কে শিখাইল ? ক্ষুধা পাইয়াছে, কাঁদিলে আহার व्यामित्त, এ क्वान मिश्वत किन्निशाहि। क्रुधा निवात्तर তৃপ্তি অনুভব ও তজ্জনিত আনন্দ কোলাহল শিশুকে কে শিখাইল ? ঐ যে তোমার চারি মানের শিশুর দোলার উপর একখানি রাঙ্গা রুমাল ঝুলাইয়া রাখি-য়াছ, দেখিয়াছ কি, সে তাহা পাইবার জন্য কত ব্যস্ত হয় ? তাহার উত্থান শক্তি নাই, যেখানে রাখা হইয়াছে সে সেই খানেই আছে: অথচ সেই রুমাল খানি ধরি-বার জন্য তাহার যে ব্যগ্রতা, তাহার যে বহুবিধ চেষ্টা, তাহা দারা কি ঐ শিশুর অগঠিত মনের অপ্রস্কৃটিত বাসনার স্থন্দর নিদর্শন প্রকাশ করিতেছে না ? এখন হইতে শিশুর সমক্ষে যেমন চিত্র ধরিবে. শিশু ঠিক তদনুরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া উত্তর কালে হয় সাধু, না হয় অসাধু লোক হইয়া সংসারে হয় অশেষ কল্যাণ, না হয় অশেষ অকল্যাণ সাধন করিবে। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়, আর চির জীবন সে হয় সুশিক্ষা, না হয় কুশিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। শিক্ষার এক প্রবলতর স্রোতে মানব জীবন জন্ম হইতে মুত্যু পর্যান্ত ভাসিতে থাকে।

সরলা। আমি বেশ বুবেছি। কই আমাদের স্থশিক্ষার আব-শুকতা বিষয়ে যে আর কিছু বলিবে বলিলে তাহা বলিলে না?

স্থবোধ। এইবার বলিব। মনে কর লোকে যখন কোন একটি

রক্ষের বীজ বপন করে, তখন দেখিয়া থাকে যে, যে স্থানে দেই বীজাট পোতা হইবে সেই স্থানটি কেমন । সে স্থানের মাটি বেশ সারাল কি না, যদি সে স্থানটি সারাল না হয়, এবং সেই ব্যক্তির সেই স্থান ভিন্ন আর দিতীয় স্থান না থাকে, তবে সে কি করে ?

সরলা। কেন, সে সেই জায়গায় সার দেয়। সার দিয়ে সেই জায়গাটিকে বেশ তাজাল করিয়া তোলে।

সুবোধ। আচ্ছা বল দেখি, কাজটি কি খুব সোজা?

- সরলা। কেমন করিয়া গাছপালা পুতিতে হয়, জায়গাটি সারাল
  না হলে কেমন করে সার দিতে হয়, এ সকল যারা
  জানে তাহাদের কাছে খুব সোজা। কিন্তু যাহারা এ
  সকল কাজ জানে না, তাহাদের কাছে ইহা খুব কঠিন
  কাজ।
- ু, আছো এখন বল দেখি, কেমন লোকের ছেলে ভাল হয় ১
- স। যে মাবাপের শরীর বেশ সুস্থ ও সবল তাহাদেরই ছেলে ভাল হইয়া থাকে।
- স্থ। ভূমি কি দেখ নাই যে, সন্তানেরা অনেক সময়ে পিতা মাতার মুখারুতি প্রাপ্ত হয় ?
- স। হাঁ দেখিছি বইকি। আমার মা সেদিন বলিতেছিলেন আমার এই ছেলের মুখখানি তোমার মুখের মত হইরাছে।
- স্থ। সেইরূপ সন্তানেরা অনেক সময়ে পিতা মাতার প্রকৃতি ও গুণাগুণ প্রাপ্ত হয় তাহা কি জান ?
- স। হাঁ তাওত দেখিছি। আমার জেঠা মহাশয় বড় রাগী স্বভা-বের লোক। ভাঁহার বড় ছেলে (বিপিন দাদা) দভয়ানক

রাগী। আমার ছোট কাকা বড় দয়ালু, গরীব ছুঃখীকে দেখিলেই তাহাদিগকে খাইতে দেন, যার কাপড় নাই, তাকে কাপড় দেন; তাঁর একটি ছেলে (সে আমার ছোট, তার নাম শিশির) ঠিক কাকার মত হইতেছে। একদিন একজন লোক শীতে ঠক্ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল দেখিয়া সে তাহার গায়ের কাপড়খানি দান করিয়া আসিয়াছে। কাকা গুনিয়া তাহাকে কত উৎসাহ দিলেন এবং বআদর করিলেন।

স্থ। বেশ কথা, এখন ভাব দেখি, কেমন পিতা মাতার নন্তান ছইলে, সংসারের অশেষ মঞ্চল সাধন হইবে। যদি আমা-দের শারীরিক রোগ না থাকে. আমরা সুস্থকায় ও সবল দেহ-সম্পন্ন হই. আমরা অতি শৈশবকাল হইতে সত্যানুরাগী ও ধর্মপরায়ণ পিতা মাতার কোডে লালিত পালিত ইই. এবং সুশিক্ষাগুণে তাঁহাদের দোষভাগ পরিত্যাগ করিয়া ভাঁহাদের গুণাবলী সংগ্রহ ও জীবনে রক্ষা করিতে পারি. তাহা হইলে আমাদের গৃহে যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করিবে তাহাদের ঘারাই এ সংসারের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। আমি ক্রমে ক্রমে এই স্কল বিষয় তোমাকে পরিস্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। শরীর সম্বন্ধে যেমন তুমি পূর্বে ৰলিয়াছ পিতা মাতা বেশ সবলকায় হইলে সন্তান ও বেশ মুস্থ ও সবল শরীর প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ আবার যাহাদের শরীর ভাল নহে, নানা প্রকার শারীরিক নিয়ম লজ্ঞ্বন করিয়া ষাহারা চিররোগগ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছে; মনে কর হাঁপানি ৰক্ষা, ক্ষয় ও উন্মাদ প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার রোগ

আছে যাহা মানুষের শরীরকে একবারআক্রমণকরিলে আর সহজে ছাড়িতে চাহে না। এ সকল রোগে যে শরীর আক্রান্ত হয়, তাহাদের সন্তানেরা সেই সকল পীড়ার অধীন হইয়া পড়ে, ইহাত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এখন কতকগুলি দৃষ্ঠান্ত ঘারা তোমাকে দেখাইব যে, শরীরের ভায় মানুষের মন এবং প্রকৃতি ও ঠিক ঐরপ নানাবিধ কারণে পিতা মাতার অনুরূপ হইয়া থাকে।

তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, তোমার খোকা ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্কে তোমাকে অনেক সময় বিশেষ সাবধানে সময় কাটাইতে বলিয়াছি, তোমাকে যাহাতে বিরক্ত হইতে না হয়, তোমার মনে ক্রেশ ও ছঃখের ছায়া পড়িয়া তোমার প্রাণ অন্ধকার করিয়া না রাখে এজন্ম বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছি; আবার তোমার প্রভিবার জন্ম বেশ স্থানর স্থানর পুত্তকাদি ও আনিয়া দিয়াছি। বল দেখি, কি কি পুত্তক মনযোগ সহকারে পড়িয়াছিলে এবং তাহাতে কি উপকারই বা পাইয়াছিলে ?

- স। "মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী" নামে যে এক্থানি ক্ষুদ্র পুস্তক পড়িয়াছি, তাহাতে ভগিনী ডোরাও থিওডোর পার্কারের জীবন র্ভান্ত সংক্ষেপে লেখা আছে। আমি সেই বইখানি বড় মন দিয়া পড়িয়াছিলাম। বইখানি অতি সুন্দর।
- ন্থ। বইথানি অতি সুন্দর বলিয়াইত তোমাকে পড়িতে দিয়া-ছিলাম। আহা, ভগিনী ডোরার লোকানুরাগ ও স্বার্থনাশ আর পার্কারের স্থায়পরতা ও গভীর ধর্মভাব যদি আমাদের গৃহে স্থান পায়, তাহা হইলে আমাদের মানব জন্ম লাভ কর।

সার্থক ২য়। আছ্ছা বল দেখি আর কি কি বই তোমাকে পড়িতে দিয়াছিলাম ?

স। আর 'গ্রুব প্রজ্ঞাদ" পড়িয়াছিলাম। এখানিও অতি মুন্দর বই। পড়িতে পড়িতে কতবার যে চক্ষের জলে ভাসিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। গ্রুবের সরলভক্তি আর প্রজ্ঞাদের বিখাসের দৃঢ়তা এ ছুইটিই অডুলনীয়।

সু। আর কি পড়িয়াছিলে?

স। 'বুদ্ধদেব চরিত' পড়িয়াছি। বুদ্ধদেবের প্রথম বৈরাগ্য ও শেষে প্রেম-প্রচার এ ছুই ঘটনাই আমার প্রাণে চির-কালের জন্ম মুদ্ধিত হইয়া থাকিবে। তুমি যে সকল বই আমাকে পড়িতে দিয়াছিলে তাহার সকলগুলিই আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। আর তুমি অত পীড়াপীড়ি করাতে আমি আরও মনযোগ দিয়া পড়িয়াছিলাম। এমন পড়ি-য়াছি যে তাহার অনেক স্থান আমার কঠস্থ হইয়া গিয়াছে।

ন্ত্র। কেন এই বইগুলিই পড়িবার জন্ম আনিয়া দিয়াছিলাম জান ?

ন। বইগুলি ভাল বলিয়া,—স্ত্রীলোকদের পড়ার উপযুক্ত বলিয়াই আনিয়া দিয়াছিলে।

সু। কেবল তাহাই নহে। আরও কিছু কারণ ছিল।

স। আর কি কারণ ছিল ? কই আমাকে ত বল নাই!

স্থ। সে সময়ে বলি নাই তাহার কারণ এই যে যদি তুমি প্রাকৃত উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তাহাকে সামান্ত বোধে উপেক্ষা কর এবং অনাবশুক মনে করিয়া যদি না পড় এইজন্য তথন প্রাকৃত কারণ গোপন রাখিয়া কেবল পড়িবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম।

- স। আছো, সে বই পড়ার পর এতদিন চলিয়া গেল কই আমাকে ত কিছ বল নাই ?
- তার পর আর সুবিধামত অবকাশ বড় পাই নাই। আর 79 1 বিশেষতঃ এই সম্বন্ধে আলাপ করিবারু ইচ্ছাটাও মনের मधा विस्थिकार काशिया छेर्छ नाहै। आमता यकि नर्वका কর্ত্তবাপরায়ণ ও নিষ্ঠাবীন লোক হইতাম তাহা হইলে আমা-দের গৃহ, আমাদের দেশ স্বর্গের জীবন্ত চিত্রে পরিণত হইত। তর্বলতা আল্ন্য ও উৎসাহের অল্পতা আমাদের হাডে शांदि श्रविष्ठे श्रेगांदि । मकल मगरम, मकल विसम पृरत्त কথা, অবশ্য প্রতিপালা কর্ত্তব্য কার্যাগুলির জ্ঞান ও ভাল করিয়া প্রাণে জাগিয়া উঠে না। এই জন্মই ত আমরা জীয়ন্তে ও মরার মত জীবন যাপন করিতেছি। আজ কাল একটু অবকাশ আছে আর বিশেষতঃ ছেলেটিকে মানুষ করার চিন্তাটাও আজ কাল একটু প্রবলভাবে আমার মন-প্রাণকে অধিকার করিয়াছে। এই যে দেদিন যে কয়খানি বই আনি-লাম দেখিলে উহার সকলগুলিই শিশুশিক্ষা বিষয়ক। ঐ সকল বই পড়িতে পড়িতে এক এক সময়ে প্রাণে যে কি এক বিচিত্র ভাবের উদয় হয় তাহা কেবল নিজে অনুভব করিতে পারি মাত্র, আমার এমন ভাষা নাই যাহাদ্ধারা প্রাণের দেই গভীর চিস্তা. গভীর আনন্দ ও দেই দঙ্গে সঙ্গে মনের একপ্রকার আশা ও নিরাশার আবেগ প্রকাশ করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারি। যে চিন্তা ও যে ভাব আমার সমস্ত মন প্রাণকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে সেই সকল বিষয় তোমাকে বলিবার —তোমার প্রাণে সেই সকল ভাব

গাঁথিয়া দিতে চেষ্টা করার এই উপযুক্ত সময় বলিয়া বোধ হয়, কেন না এই সকল বিষয় ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে ও বুঝিতে তোমার ও আমার উভয়েরই অত্যন্ত ব্যাকুলতা জিমিয়াছে। তোমার মনের যেরূপ অনুকূল অবস্থা দেখি-তেছি তাহাতে এসময়ে যাহা কিছু বলিব নিশ্চয়ই তাহার সুফল ফলিবে। এখন বলি শুন কেন ঐ পুস্তকগুলিই আনিয়া দিয়াছিলাম। যে সময়ে ঐ পুস্তকগুলি তোমাকে পড়িতে দিয়াছিলাম দেই সময়ে গর্ভন্ত শিশুর প্রাকৃতি. যাহা তাহার চিরজীবনের সম্বল যাহা সেই গর্ভাবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর পূর্কমুহুর্ত্ত পর্যান্ত তাহার জীবনের উপর রাজত্ব করিবে তাহার সেই প্রকৃতির কুদ্র অঙ্করটি তখন গঠিত হইতেছিল। এই সময়ে গর্ভধারিণীর স্বভাব প্রকৃতি যেরূপ থাকিবে শিশু তাহারই ভাগী হইবে, এই জন্ম তোমাকে ঐ সকল পুস্তক পড়িতে দিয়াছিলাম। ঐ সকল পুস্তকে যে সকল সাধু চরিত্রের চিত্র অঙ্কিত আছে, পড়িতে পড়িতে তাহার ছায়া তোমার পন্তরে পতিত হইবে, এবং তোমার মন সে সময়ে সেই সকল সাধুভাবে পরিপূর্ণ থাকায় গর্ভন্থ শিশু যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঐ সকল ভাব পাইবে তাহা আর বিচিত্র কি।

স। এ তো বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! তবে তো আমাদের গুলে বা দোষে এ সংসারের অশেষ মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটিবে!! এখন তবে দেখিতেছি আমরা ভাল হলেই এ সংসার ভাল হবে, আমরা মন্দ হলে. এ সংসারের ভাল হওয়ার আশা থাকিবে

<sup>\*</sup> Human Physiology by Dr. Carpenter Page 906. P. 729.

- না। আমার ক্ষুদ্র মনে আমি ভাল করিয়া অনুভবই করিতে পারিতেছি না, কি গুরুতর কর্ত্তব্য ভার ভগবান আমাদের মাধার উপর চাপাইয়া দিয়াছেন!
- স্থ। এখন কি বুঝিতে পারিলে কেন স্ত্রীলোকের সুশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন ? দেখ দেখি সুশিক্ষা সুনীতি এবং গভীর ধর্মভাব নারীজীবনে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কি আর এ সংসারের মঙ্গল আছে ?
- স। আমি বুঝিয়াছি নারীজীবনের সাধু দৃষ্টাত্তে সংসার সাধুতার আলয় হইবে; আর ইহাদের দোবে সমগ্র মানব সমাজ রসাতল গত হইবে।
- স্থ। বেলা গিয়াছে। আমি একটু কাজে বাব, তোমারও অনেক কাজ আছে, আজ এই পর্যান্ত। আবার সময় পাই-লেই আরম্ভ করিব। কিন্তু যে সকল বিষয় তোমাকে বলি-লাম এ গুলি যেন ভুলিও না। আমরা এমন অনেক বিষয় লইয়া আলাপ করিয়াছি যাহা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়া রাথিবার বিষয়।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইহার পরে আর এক সপ্তাহ কাল নানা প্রকার কার্য্যের গোলোযোগ নিবন্ধন সুবোধ চন্দ্র ও সরলা একত্রে বসিয়া শিশু পালন সম্বন্ধে আলাপ করিতে পারেন নাই সত্য কিন্তু তাঁহারা এ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে ক্রটি করেন নাই। এই এক সপ্তাহ কাল তাঁহার৷ 🗬 আগ্রহাতিশয় সহকারে এ বিষয় ভাবিয়াছেন এবং আলাপ ও আলোচনাতে যাহা কিছু সত্য লাভ করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম এত সাবধানতার সহিত আপনাদের কার্য্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছেন যে, কেহ দেখিলেই বুঝিতে পারিত যে তাঁহাদের নিত্য জীবনে এক পরি-বর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাঁহারা যেন এক নূতন সত্য-রাজ্যে প্রেটেশ লাভাকাজ্ফায় অতি পবিত্র ভাবে দ্বারে দণ্ডায়মান, যেন এমন কিছু পালন করিবার জন্ম দুঢ়ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন যে তাহাতে ক্লুতকার্য্য হইতে হইলে গভীর চিস্তা ও মৌনব্রত গ্রহণ করা আব-শ্যক-সংসারের সকল কার্য্যই পূর্ব্বের ন্যায় যত্ন পূর্ব্বক সম্পন্ন করিতেছেন কিন্তু দে চঞ্চলতা, দেঁ ব্যস্ততা, দে বহুভাষা, দে পরিহাস পটুতা যেন চিরদিনের তরে বিদায় লইবে 'বলিয়া প্রস্তুত इटेटाइ -- पिथिलारे वांध रह रेशाँता गःगातत कांधा नृजन শিক্ষা গুণে নূতন ভাবে নূতন ধরনে আরম্ভ করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছেন। সুবোধচন্দ্রের রূদ্ধা জননী পুত্র ও পুত্রবধুর ঈদৃশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া এক দিন বলিলেন ;—তোমরা কি চুপে চুপে মন্ত্র গ্রহণ করিলে না কি? সহসা তোমাদের কাজকর্মে এমন এক

ভাব দাডাইল যে দেখিয়াই আমার দেই মত্র লওয়ার কথা মনে পড়িয়াছে। আ। বাবা, দেই এক দিন! ভয়, ভাবনা ও আনন্দ এই তিনটতে মিশিয়া আমার প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিয়া-ছিল। যখন খণ্ডর আসিয়া আমাকে আর তাঁকে (স্বামীকে) এক ঘরে ডাকিয়া বলিলেন,—"গুরুদেব আসিয়াছেন তোমাদের দীক্ষিত হইতে হইবে;'' তখন আমার প্রাণ চমুকে উঠুল, ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম, ভাবিলাম মন্ত্র নিয়ে কি করে ধর্মকর্ম দকল সম্পন্ন করিব। আমি ছেলে মানুষ এত দিন হেসে খেলে বেড়াই-য়াছি. এখন এমন গুরুতর কর্ত্তব্য ভার আমার মাথার উপর পড়িবে, আমি কি আমার ইষ্ট দেবতার সেবা করিয়া আমার দেহ পবিত্র ও জীবনের স্কাতি করিতে পারিব? সহসা আর এক ভাবনার উদয় হইল, কোন দেবতা আমার ইষ্টদেবতা হই-বেন তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ? আমার পরিত্রাণের জন্ম গুরুমুখে কোন নাম উচ্চারিত হইবে তাহারই বা ঠিক কি ? তাহার পর অল্পে অল্পে প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল; তখন ভাবি-তেছি, এত দিন পরে আমি ভগবানের নাম গ্রহণে অধিকারিণী হইলাম, এত কাল পরে নৃতন জীবন পাইয়া নৃতন পথে চলিব, মনে মনে ভগবানকে স্মূৰণ করিয়া বলিলামঃ—প্রভো! যেন আমার আশা পূর্ণ হয়। সেই সময়ে আমার কাজ কর্মা, চলা ফেরা ও কথা বার্ত্তার মধ্যে যে নৃতন ভাব অনুভব করিয়া ছিলাম তোমা-দের মধ্যেও আৰু কাল দেইরূপ ভাবটুকু দেখিতেছি। তোমারা এমন কি নৃতন জিনিস পাইয়াছ যাতে তোমাদের মধ্যে এমন পরিবর্ত্তন ঘটিল ?

ন্থ। মা! আমরা এক নৃতন ধরণের মত্র লইয়াছি, ভুমি আশী-

র্কাদ ফর যেন দেই মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া সংসার হইতে বিদাস গ্রহণ করিতে পারি।

মা। সুবোধ! বল না বাবা কি মন্ত্র ? হঠাৎ তোমাদের এমন পরিবর্ত্তন দেখে আমার জানিবার জন্ত বড়ই ইচ্ছে হয়েছে।

ন্থ। আছো মা, আজত রবিবার খাওয়া দাওয়ার পর যখন আমর।

মন্ত্র সাধন করিতে বিসিব, তখন তুমিও আমাদের কাছে

বিসিবে তাহা হইলেই আমাদের নূতন মত্রের কথা শুনিতে
পাইবে।

আহারান্তে সুবোধচন্দ্র তাঁহার জননীকে তাঁহার ঘরে আদিতে বলিলেন। সুবোধচন্দ্রের জননী আদিবার সময়ে তাঁহার পুত্র-ষধুকে ডাকিয়া আদিলেন।

সরলা। খাশুড়ীকে বলিলেন আপনি যান্, আমি খোকাকে এক্টু ছুদ খাওয়াব। ওখানে গিয়া বসিলেত আর সহচ্চে উঠিতে পাইব না, ছেলে কাঁদাকাটি করিলে কথা শুনিবার বড় অস্ত্রবিধা হইবে।

भारुषे । विनित्न- (वभी पिति क'रता ना।

স। নামা, বেশী দেরি হবে না। এখনই যাব।

মা। স্থবোধ! বল দেখি তোমরা কেন এত সাবধান, এত শাস্ত-ভাব ধরেছ ?

সু। মা! আমরাত এমন কিছু করি না যাহা শুনিয়া তুমি অবাক হবে কি তোমার পক্ষে দে সকল কথা নৃতন হবে তা ত আর হবে না। তোমার পক্ষে এ সকলই পুরাতন, বরং এই কথাই ঠিক যে আমরা তোমার নিকট নৃতন কিছু শিখিতে পারিব।

- মা। তা বেশ, আগে শুনি যদি আমি কিছু পরামর্শ দিতে পারি তবে দেব।
- স্থ। আমাদের এই যে ছেলেটি হয়েছে, কেমন করে একে মানুষ করিব, কেমন করে সুশিক্ষাগুণে সচ্চরিত্র ও ধর্মভীরু লোক হইয়া এই শিশু সংসারে জীবন যাত্রা নির্দ্ধাহ করিতে পারে তাহারই উপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। মা! তোমাকে কি বলিব এসম্বন্ধে ষতই ভাবিতেছি, এ কাজটি আমাদের নিক্ট ততই গুরুতর বলিয়া বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ আমাদের দেশের মেয়েদের এসম্বন্ধে শিক্ষার বড়ই অভাব আছে।
- মা। আমাদের পুরুষেরাই এই সকল বিষয়ে বড় ভাবিয়া থাকে তা মেয়েরা আবার ভাবিবে। যে খানকার পুরুষেরা অপদার্থ, সে স্থানের মেয়েরা কি করিয়া এই সকল জ্ঞান লাভ করিবে, আবার যে দেশের মেয়ে আমরা, এইরূপ অবস্থাপর, যাহাদের কোন জ্ঞান নাই বলিলেই হয়, য়ে দেশের পুরুষেরাও কোন দিন উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিরে না এওত্র ঠিক কথা। তবুত বাবা! এখন কার মেয়ে ছেলে একটু আদটু লেখা পড়া শিথিতেছে, এরা যদি বাবুগোছ না হয়ে একটু ভেবে চিস্তে সংসারের কাজ কর্ম্ম করে, তাহলেই ভাল হয়। তা তোমরা যে ছেলেকে মানুষ করার জন্মে এখন থেকে ভাবতে আরম্ভ করেছ এ ভালই হয়েছে, ছেলে মানুষ করা বড় সংক্ষ নয় !
- স্থ। বিলাতের একজন খুব বিখ্যাভ লোক বলিয়াছেন—"ছেলে ছুমিষ্ঠ হইতে না হইতে ভাহার এক রকম শিক্ষা আরম্ভ

হয় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই এবং এই মতটি ক্রমে ক্রমে লোকের মনে বিশেষরূপে স্থান পাইতেছে। যিনি শিশুর চারিদিকের দ্রব্যাদির উপর তাহার তীক্ষ দৃষ্টিপাত বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন তিনিই জানেন যে অতি অল্প বয়দেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। ছেলের এই শিক্ষা পাওয়া আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না. এবং এই প্রকারে শিশু যখন যাহা কিছু পায়, তাহার তাহাই ধরা এবং মুখে দেওয়া, তাহার ব্যগ্রভাবে সকল প্রকার শব্দ শোনা প্রভৃতি সকল সামান্য ও কুঁদ্র কার্যাগুলিই পরি-শেষে আকাশের অদুশ্য গ্রহগণের আবিস্কার, গণনা কার্য্য সম্পন্নোপবোগী কল প্রস্তুত করা, স্থন্দর ছবি আর্কিতে পারা, কিয়া নানা প্রকার স্থরের মিলন সাধন এবং গীতাদি অভি-নয় কার্য্যের উত্তমরূপ পারদর্শীতাতে পরিণত হয়,— শিশুর ক্ষুদ্র জীবনের সামান্য কৌভূহলই উত্তর কালের উন্নতি সাধনে সহায়তা করিয়া থাকে। শিশুর জন্ম হইতে এই প্রকার জ্ঞান লাভের আকাক্ষা ও ব্যস্ততা যথন এত স্বাভা-বিক ও অপরিহার্য্য তখন যাহাদারা তাহার জ্ঞানোমতিব সহায়তা হইবে এমন ৰিবিধ প্ৰকার আবশ্ৰকীয় বস্তু সময় মত তাহার সমক্ষে ধরা যে অবশ্য কর্ত্তব্য এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।"\*

মা। ছুমি যা বলিলে সবই ঠিক কথা। ছেলে আপনা আপনি অনেক কথা, অনেক নাম শিথিয়া থাকে, অনেক বাহিরের খবর নিজেই সংগ্রহ করে, আমরা যখন প্রথম তার মুখে ঐ

<sup>\*</sup> Education by Herbert Spencer, Page 72.

সকল কথা শুনি, অবাক হইয়া বলি এতটুকু ছেলে কোথা হইতে এত শিখিল ? কচি ছেলে বেখানে যা শোনে, যেখানে যা দেখে ববই শিখিয়া থাকে। সেই জন্যেই সর্ব্বলা ছেলেকে সাবধানে রাখা আবশ্যক। তোমার ছেলে আর একটু বড় হলে দেখিবে কত নাবধান হওয়ার দরকার হরে। এই সকল কথা বলিতে বলিতে তোমার সেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। আঃ, বাবা! তোমার সেই 'এটা কি ওটা কি'' র জ্বালায় এক এক সময়ে আমার প্রাণ ওপ্তাগত হইত। যদি হাজারটা জিনিল সাম্নে এলে পড়েছে তবে এক এক করে দে সকলগুলি তোমাকে না বুঝাইরা দিলে আর তোমার নিকট পার পাইবার উপায় ছিল না। এমন বিষয় ছিল না যাহার সম্বন্ধে অন্ততঃ তুই এক কথা তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারিতাম। ছেলেবেলায় তোমার জানিবার ও শিবিবার ইচ্ছাটা বড়ই প্রবল ছিল।

এখানে একথা বলা বাহুল্য যে সরলা অনেকৃক্ষণ হইতে ঠিক দ্বারটির কাছে ছেলেটিকে মিক্ষ কোড়ে শ্রন করাইয়া বদিয়া আছেন। শ্বাশুড়ীর মুখে নিজ্ঞামীর শৈশবের প্রশংসার কথা শুনিয়া অর্নারত মুখ খানিকে একটুকু তুলিলেন এবং সাবধানে স্থামীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, ছইজনের চক্ষে চক্ষু পড়িল, সরলা একটু মূছ হাসি হাসিলেন। স্থবোধচন্দ্র মাকে বলিলেন দেখ মা! তোমার ছেলের ছেলেবেলার কথা শুনিয়া তোমার বউ হাসিতেছে। হাঁ মা! আমি ছেলে বেলায় বড় ছুরস্ত থাকে সে ভাল। ছুরস্ত না হলে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গের কিছু শিখিবার

ইচ্ছা প্রবল হয় না। তুমি ভয়ানক তুরস্ত ছিলে, কিন্তু তুমি আমাদের কথা শুনিতে। আমরা তোমাকে যে কাজটি যেমন করিতে বলেছি, যে কাজ করিতে নিষেধ করেছি, তুমি তা অনেক শুনিতে, কিন্তু তোমার দৌরাত্মে বাড়ি কাঁপিত, ঘর নাচিত,লোক জন সময়ে সময়ে শ্বালাতন হইত। তোমাকে মানুষ করিবার জন্য আমরা কত ভাবিয়াছি, কত সময়ে নির্জ্জনে বিসয়া তোমাকে মানুষ করার জন্য পরামর্শ করিনয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না।

- ন্ত। আছে। মা, আমাকে মানুষ করার জন্তে যে সকল চিন্তা তোমাদের মনে উদয় হইত এবং যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে তাহার কিছু যদি মনে থাকে তবে আমাদি-গকে তাহা বল না। আমরা সেই সকল উপায় অবলম্বন করিব।
- মা। সে সকল কি আজও আর আমার মনে আছে? আমি
  কোথায় তোমাদের কথা শোনবার জন্যে তোমাদের ঘরে
  এসে বিদিলাম, তা ভূমি আবার আমার কাছে শুনিতে
  চাও। আমার সকল কথা মনে নেই, তবে যা মনে আছে
  তাই বলি।

## চতুর্থ পরিচেছদ।

মা। যে যেমন লোক সচরাচর তাহার ঘরে সেইরপ ছেলেই হুইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশিবার আগে সে কেবল তাহার বাডীর লোকদের স্বভাব চরিত্র ও আচার ব্যবহারই শিক্ষা করিয়া থাকে। এই জন্মই যে, যে ব্যবসা করে তাহার সন্তানেরা সহজেই সেই সকল ব্যবসার জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। এক জন দোকানদারের অল্পবয়স্ক ছেলেকে দোকানের সকল কাজ কেমন সুন্দররূপে করিতে দেখিয়াছি; এক জন ক্রয়কের অতি অল্প বয়স্ক বালককে মাঠে ধানের ক্ষেতে লাঙ্গল লইয়া কাজ করিতে দেখিয়াছি; আমাদের পুরোহিত ঠাকুরের 🛣তন বংসরের ছেলে পাডার আর কএকটী ছেলেকে লইয়া খেলা করিতে করিতে পুরোহিত হইয়া বিনয়াছে, এবং তার বাপের মত আসনে বসিয়া পূজা করিতেছে, সে দিন দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গোলাম। এইরূপে যদি অনুসন্ধান করা যায় তবে জানা যাইবে যে. পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীগণের অজ্ঞাতসারে শিশুরা তাঁহাদিগকে অনু-করণ করিয়া থাকে।

সু। এই জন্য এবং এইরপ নানা প্রকার কারণ নিবন্ধন পিতা-মাতাকে স্থানিকিত ও নচ্চরিত্র লোক হওয়া আবশ্যক। আমরা ভাল না হলে আমাদের এই ছেলেটি কি কথন মানুষ হইবে ?

- মা। তাত ঠিক কথা আমরা যদি মন্দলোক হই, আমাদের হাতে যে মানুষ হবে, দে মন্দ লোক হইবেই তাহাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে ? যাক, আমি তোমাকে মানুষ করিবার সমষে যে সকল বিষয় ভাবিয়াছিলাম, এবং যে পথে চলিয়া: তোমাকে আজ এই অবস্থায় দেখিতেছি তাহার কিছু কিছু বলি খন: - তোমরা বোধ হয় দেখিয়া থাকিবে যে যখন ছয় মানের শিশু চুগ্ধ পানে বিরত হইয়া বল পূর্বক আত্ম রক্ষায় প্রব্যুত্ত হয় তথন দান দানী অথবা নর্বপ্রকার মদলের মূর্ত্তিমতী দেবতা জননী শিশুর ভাবী স্বাধীনতার অঙ্ক রটিকে বিদলিত করিতে ক্লতসংকল্ল হইয়া গম্ভীর ম্বরে ব্বলিয়া থাকেন ''ঐ জুজু—''এবং এইরূপে শিশুর নির্ভয় অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দেন। কল্পিত জুজু আহ্বানে শিশুর জীড়া কৌতুক বল বিক্রম ও আত্মরক্ষার ভাব সকলই অপহত হয়। সুন্দর শিশুর বিমল চিত্ত কল্পিত জুজুর ভয়ে কলুষিত হইয়া থাকে। কি ঘোর পরিতাপের বিষয়, জ্ঞানো-দয়ের পূর্ব্বেই শিশুটি প্রকৃতি বিচ্যুত হইয়া জুজু-স্বভাব প্রাপ্ত হয়।
- স্থ। মা! তুমি ঠিক বলিরাছ, আমি স্বকর্ণে অনেক মাকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি। এরূপ করিলে শিশুর সাহস ও
  বিক্রম যে লোপ পাইবে ইহা আর বিচিত্র কি ? উত্তর কালে
  লোক এই সকল কুশিক্ষা নিবন্ধন নানা প্রকার হীনতা
  প্রাপ্ত হয়। এই শৈশব কাল হইতেই এইরূপ শিক্ষাদোষে
  শিশুজীবনে মিধ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতির বীক্ষ সকল প্রবেশ
  লাভ করিতে থাকে।

মা। সে দিন আমার বৌমা খোকাকে ছুদ খাওরাইবার সময়ে ঐ রকমে ছেলেকে ভয় দেখাইতে ছিলেন, আমি বৌমাকে নিষেধ করিয়া বলিলাম মা। কচি ছেলেকে ওরকম করে ভয় দেখাইলে, ও ছেলেটা জুজু হয়ে যাবে। অমন কাজ কখনও করিও না।"

সরলা খাশুড়ীর নিকট একটু অগ্রসর হইয়া আন্তে আন্তে বলিলেন 'আমি সেই দিন হইতে ঐ অভ্যাস ছাড়িয়াছি। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে তাহাতে ছেলেদের বড় ভয়ানক অনিষ্ট হয়।'

মা। আমরা জানি না ও ভাবিনা বলিয়া আমাদের কত দোষ ও ক্রাট রহিয়াছে, আমরা জানিতে পারিয়া তাহা সংশোধন করিতে চেপ্তা করিলেই বড় স্থথের বিষয় হয়। কেবল এই একটি দোষ নহে, আমি এক এক করিয়া দেখাইব যে, আমরা আমাদের আচরণ বারা সন্তানদের কত অনিষ্ট করিয়া থাকি। মনে কর একটি শিশু তাহার কোন প্রিয় দ্রব্য পায় নাই বলিয়া রোদন করিতেছে, তাহাকে আকাশের চাঁদ, বনের হরিণ, রাজবাড়ীর হাতী ঘোড়া, দোকানের মেঠাই মোগু দিবার প্রলোভন দেখাইয়া শান্ত করা ভিন্ন আর যে কোন উপায় আছে ইহা আমাদদের দেশের মায়েদের জ্ঞানাতীত, ইহার বিষয়য় ফল এই হয় যে, শিশুরা সহজেই মিথ্যা কথা ও শঠতা শিক্ষা করে; আরও এক ভয়ানক ক্ষতি এই হয় যে, ছেলেরা অতি সহজেই অন্ত সকলকে অবিশ্বাস করিতে শিথিয়া থাকে।

মা। তুমি ঠিক বলিয়াছ। এইরূপ একটি ঘটনা আমা-79 | দের একজন অতি পূজনীয় ব্যক্তির গৃহে ঘটিয়াছিল। তিনি স্বয়ং এই ঘটনাটি আমার কোন বন্ধুর নিকট বলিয়া-ছেন। এক দিন তাঁহার এক শিশু সম্বানকে দাসী মিষ্টার দিবার আশা দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, শিশু খাবার পাইবার আশায় চক্ষের জলসম্বরণ করিল, কিন্তু চতুরা দাসী অক্ত নানা প্রকার কথা তুলিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিল, শিশু খাবারের কথা ভুলিয়া গেল। এই ঘটনাটি গৃহ কর্তা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, অল্লক্ষণ পরে তিনি দেই দানীকে ডাকিয়া বলিলেন, বাছা! আমিত তোমার কোন অনিষ্ঠ করি নাই, তবে তুমি কেন আমার এমন সর্ব্ধনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছ? দাসী শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল: ক্ষণেক পরে সভয় অন্তরে ধীরে ধীরে বলিল, আমি ত জানি না এমন কি অপরাধ করিয়াছি। তখন গ্রহ কর্ত্তা তাহার কৃত কর্ম স্মরণ করাইয়া বলিলেন আমার ছেলেটিকে এখন হইতেই মিথ্যা কথা, প্রবেঞ্গা ও শঠতা শিক্ষা দিতেছ, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সর্বনাশ করিবে বল ? গৃহকর্ত্তা প্রসা দিয়া তখনই দাসীদারা খাবার আনাইয়া দিলেন। \*

মা। দানী বেচারা ত এনকল বিষয় কিছুই বুঝেনা, সে ত ঐ প্রকার করিতে পারে, মায়েরাই কি এই সকল গুরুতর বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারে, না, ঐ সকল বিষয় ভাল

<sup>\*</sup> ভক্তিভান্ধন রামতত্ম লাহিড়ী মহাশয়ের গৃহে এইরূপ একটা ঘটনা ঘটে, আমরা তাঁহার নিকট এই ঘটনার কথা শুনিয়াছি।

করিয়া ভাবিয়া থাকে ? ভোমাদের নঙ্গে কথা কহিতে কহিতে আমার কত কথাই মনে পড়িতেছে। তোমরা দেখিয়াছ কি না, জানি না, আমি কিন্তু অনেক দেখিয়াছি, এবং যাহাতে দৈববোগে অনাবধানতাবশতও আমাদের দারা এরূপ কার্য্য না হয়, তাহার জন্ম প্রাণপণে দতর্ক ছিলাম। মনে কর সকল লোকেরত আর সকল দ্রব্য থাকে না. সংসার করিতে शिल अत्नक मगरा अत्नक ज्ञवा ठाहिशा आनिए इस. আবার কাজ সারা হইলে যাহার দ্রব্য তাহাকে ফেরত দিয়া থাকে। আমাদেরই কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে দেখি-য়াছি একজন প্রতিবেশী এক খানি কুড়ূল চাহিতে আসিলে অমনি তাঁহাদের চারি বৎসরের বালকের সন্মূথে বলিলেন সে কুড় লের বাঁট খুলিয়া গিয়াছে তাহাতে কাট কাটা যায় না; কিন্তু হয়ত তাহার ছুই ঘণ্টা পূর্বের সেই বালকের সম্মুখে সেই কুড়ল দারা বাড়ীর কাট কাটা হইয়াছে। উঁকি মারা ছেলেদের ধর্ম, ছেলে হয়ত ঘরের কোনে কুড়ল খানিকে বেশ ভাল অবস্থায় দেখিয়া আদিল। আবার এমন ও ঘটিয়া থাকে যে পাওনা টাকা আদায়ের জন্ম লোক আসিয়াছে, বাপ বাড়ীর ভিতর হইতে তিন বছরের ছেলেকে विनया मिलन य. व'ल आय 'वावा वाड़ी निर ।' ছেলে কি তখন এই শিখিবে না যে প্রয়োজন হইলে মিথ্যা কথা কহিতে কোন বাধা নাই? কিন্তু এমন কত শত ঘটনা নিতা শিশুর সমুখে ঘটিতেছে; এই সকল ঘট-নার সমক্ষে শিশু সত্যবাদী হইবে কিরূপে আশা করা যায় ?

- স। এক খান্দা, এক খান্কুড়্ল, একপলা তেল, একর্তি নুন্ধার দিতে না পারিয়া মেরেরা যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করেন ইহা সত্য কথা। আমি ও এমন অনেক লোককে দেখিয়াছি, কিছু তাই বলিয়া সকল লোকই যে এরকম তা নয়।
- সু। যাহারা ওরপ নহে তাহাদের সন্তানেরাও ভাল লোক হয়।

  যাঁহারা ধর্মনিষ্ঠ, সচ্চরিত্র ও সাধু তাঁহারা আপন আপন

  অভাব ও প্রেকৃতি গুলে গৃহে সুসন্তান লাভ করিয়া থাকেন।

  যদিও কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে সত্য,

  কিন্তু তাহার বিশেষ বিশেষ কারণ আছে, পরে বলিব।
- মা। অনেক সময় দেখিয়াছি পিতা মাতা একমাত্র সন্তানের অথবা সর্ব কনিষ্ঠ শিশুর সকল প্রকার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে গিয়া তাহার অসঙ্গত আবদার সকলও সঙ্গত বোধে রক্ষা করিয়া থাকেন। বালক যাহা বলিবে, তাহা করা বিজ্ঞ পিতা মাতার পক্ষে কতদূর সম্ভব ? "রাত্রি দ্বিপ্রহরে রোদ পোয়ানে" ছেলের সকল প্রকার অভিলাষ পূর্ণ করা কর্তব্যজ্ঞানশৃষ্য উন্মন্ত পিতামাতার পক্ষেই সম্ভবপর।
- ন। আমি আমার মামার এক ছেলেকে এরকম আবদার করিতে দেখিয়াছি। মামা মামী তার দকল কথা শুনে শুনে, তার দকল আবদার রক্ষা করিয়া, তাহার দর্মনাশ করিয়াছেন। সে লেখা পড়া শিখিল না, কেবল লোকের অপকারে নিযুক্ত। লোকে কোন কথা বলিতে আদিলে, ভাঁহারা ছেলের হইয়া দেই দকল লোকের দহিত বিবাদ করিয়া থাকেন।
- মা । কচিছেলে যদি দেখে যে, তাহার মা তাহার বাপকে অগ্রাছ করিতেছে, কিমা বাপ মাকে ভুচ্ছ তাচ্ছল্যের ভাবে দেখি-

তেছে, তাহা হইলে, সে ছেলে কখনই তাহার মাবাপের বাধ্য হইবে না; এই জন্ম আমরা কখনও তোমার সম্মুখে বিবাদ করি নাই, কোন প্রকার অপ্রিয় ভাষা ব্যবহার করি নাই, কিম্বা কোনও অসাধু ভাব দেখাই নাই। কেবল তাহাই নহে কখন কখন এরপও দেখা বায় যে,মা হয়ত সন্তানকে পিতার অপ্যান করিতে শিক্ষা দিতেছেন, আবার বাপ হয়ত মাকে ম্বাণ করিতে ও গালাগালি দিতে শিখাইতেছেন! ঐ সকল ব্যাপার যে খুব বিরল এমন ভাবিও না।

আমার কোন বন্ধর মুখে শুনিয়াছি, আমাদের দেশের কোন খ্যাতনামা অথচ দরিদ্র গৃহ কর্ত্তা তাঁহার পুত্রের জন্ম একটি পিরাণ প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছিলেন: সেটি মোটামোটী দেখিতে সুন্দর হইলেও গৃহকর্তার অসঙ্গতি নিবন্ধন তত জাকজমক বিশিষ্ট হয় নাই বলিয়া, বালক তাহা গ্রহণ করিবে না, অবজ্ঞা সহকারে তাহা দুরে নিক্ষেপ করিল এবং অপর একজনের নাম উল্লেখ করিয়া বলিল, তাহার সেই কারু-কার্য্য খচিত পিরাণের মত একটি চাই। দরিদ্র পিতা সম্ভানকে অনেক প্রকারে বুঝাইতেছেন যে তাঁহার অবস্থা ও সেই বালকের পিতার অবস্থাতে অনেক প্রভেদ, তাঁহার ন্যার দরিম্র পিতা যাহা দিয়াছেন তাহার অধিক হইবে না। এমন সময়ে তাঁহার গৃহিণী আপনার সাংসারিক অবস্থা বিস্মৃত হইয়া বালকের পক্ষ সমর্থন করিতে অগ্রসর হইলেন এবং পুত্ৰকে বলিলেন 'ভুমি ও পিরাণ নিও না।' তখন গৃহ-कर्छ। गृहिगीत मेमृन चाठत्राग वाविष ७ कृक इहेग्रा विन-লেন, আমরাই আমাদের সন্তানদের কুশিকা ও অধো-

গতির কারণ। আমি অবস্থানুরোধে বাধ্য হইয়া ইহার অধিক দিতে অক্ষম, তুমি কোথায় বালককে তাহাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে এবং যাহাতে সে ঐটি গ্রহণ করে তাহার চেষ্টা করিবে; তা না করিয়া তুমি তাহার বাল-স্বভাব-স্থলভ-চপলতা ও দৌরাত্মের সহায়তা করিতে আসিলে! ভুমি তোমার ঐ একটি কথায় অশেষ প্রকারে বালকের অমঙ্গল সাধন ও পরিবারে অশান্তি আনয়ন করিলে। ভূমি বালককে যে পরামর্শ দিলে তাহার ফল অতীব ভয়ানক। যে সন্তান বাল্যকালে সম্পূর্ণরূপে তোমার ও আমার পরামর্শ ও আদেশে চলিয়া দিন দিন জীবনে উন্নতি লাভ করিবে, সে যদি আজু এই ঘটনাটিতে তোমার অভিপ্রায় মত কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহাকে আমার আদেশ উপেক্ষা করিতে হইতেছে: যদি আমার আদেশ পালন করে. তাহা হইলে তোমাকে অবজ্ঞা করা হয়, এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, ভোমার একটি কথায় তুমি উহাকে কি ভয়ানক অবস্থাতে নিক্ষেপ করিলে! এখন তোমাকেই জিজাসা করি, বল দেখি বালক কাহার ইচ্ছামত কার্য্য করিবে ? বল দেখি এক জনের আদেশ পালনে অপ-রের মর্য্যাদা হানি হইতেছে কি না ? বালকের চক্ষে পামি তোমার, তুমি আমার এবং উভয়েই তাহার অবজ্ঞার পাত্র হইলাম কি না ? এই জন্মই আমাদের দেশে সন্তা-নেরা অধিকাংশ সময়ে পিতামাতার অবাধ্য হইয়া উঠে। \* তখন পিতা পুত্রকে মিপ্ত বচনে ডাকিয়া ঐ পিরাণটি উঠাইয়া

<sup>\*</sup> আমরা স্বচক্ষে এই ঘটনাটি দেখিয়াছি।

গায়ে দিতে বলিলেন এবং ভবিষ্যতে উহা জ্বপেক্ষা ভাল পিরাণ দিবার আশা দিলেন এবং আরও বলিলেন যদি সে ভাঁহার কথা না শুনে, তাহা হইলে ভাহাকে এপর্যান্ত যভগুলি স্থানর স্থানর দ্রব্য দেওয়া হইয়াছে ভাহা ফেরত লওয়া হইবে। তখন বালক সেই নিক্ষিপ্ত পিরাণ উঠাইয়া পরিধান করিল।

মা। তুমি যে গল্পটি বলিলে তাহাতে ঐ ছেলের বাপের কথাগুলি আমার বড় ভাল লাগিল। কথাগুলি যেন একজন বিজ্ঞ লোকের কথার মত বলিয়া বোধ হইল।

স্থ। হাঁ মা, তিনি বাস্তবিকই একজন বিজ্ঞলোক।

মা। তার পর আর ছুই একটা কথা মনে পড়িয়াছে এই বেলা তোমাদিগকে বলিয়া ফেলি। বুড়ো মানুষ সকল কথা সকল সময়ে মনে থাকে না।

যে ছেলে বা মেয়ে একটু লেখা পড়া শিখিতেছে—একটু সুশীল ও শান্ত ভাব দেখাইতেছে অম্নি পিতা মাতা ও পরিজন বর্গ যদি সেই অল্প বৃদ্ধি ও চঞ্চল মতি সন্তানের সন্মুখে তাহার শীলতা, কার্য্য দক্ষতা ও বৃদ্ধি চাতুর্য্যের ভূয়নী প্রশংসা করেন, যদি তাহার বৃদ্ধিমত্বার জন্ম তাহাকে "জঙ্গ ঘারিক মিত্র" কিয়া অল্প বয়স্কা কন্সার অক্ষণান্ত্রে পারদর্শীতা দেখিয়া তাহাকে "খনা" কিয়া "লীলাবতী" বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহা হইলে তাহার দেই ক্ষুদ্ধ জ্ঞানের গরিমা কি তাহার সর্ব্ধনাশের কারণ হয় না ? আমি দেখিয়াছি অনেক ছেলে আত্মপ্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া জীবন পথে উয়তি লাভ করিতে পারে নাই।

স। তবে কি সন্তানদের সংকাঙ্গের জন্ম প্রাশংসা করা উচিত

নহে ? এরূপ উৎসাহ না পাইলে, তাহারা জ্পীবনে উন্নতি লাভে উৎসাহিত হইবে কি রূপে ?

মা। না না, আমি এমন বলি না যে, তাহাদিগকে উৎসাহ দেও
য়ার প্রয়োজন নাই, তাহাদের কোন সদমুষ্ঠান দেখিয়া

তাহাতে সায় দেওয়া, উয়তি করিতে যত্ন দেখিলে আদর
ও সম্মেহ ভাব দেখান অতীব কর্জব্য; কেবল তাহাই

নহে, দেই সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে যে বালক বা বালিকার
জীবনে, ভূমি আমি যাহা কিছু দেখিতে আকাজ্ঞা করি,
তাহার বীজ সকল ক্রমে তাহাতে প্রবেশ লাভ করিতেছে

কি না।

তারপর আর একটা কথা বলিব। তোমাদের বোধ হয় মনে আছে, আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে তোমার দৌরাছ্মো বাড়ী কাঁপিত ঘর নাচিত, অনেক সময়ে লোক সকল জ্বালাতন হইত কিন্তু আমরা কথন বলি নাই, 'তোমাকে শাননে রাখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে।" তাহার কারণ এই যে, যদি ছেলেরা জ্বানিতে পারে যে তোহারা এতই অশাস্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, যে তাহাদিগকে আর শাসনে রাখা যায় না; তাহা হইলে এই ক্ষতি হয় যে, সেই ছেলেরা আপনাদিগকে ছুর্দমনীয় ও স্বেছ্ছাচারী বলিয়া মনে করে; আর তেমন অবস্থায় সেই সকল সন্তান যে পিতামাতার অনভিমতে সকল প্রকার কার্য্য করিবে. ইহা আর বিচিত্র কি ?

আর একটা কথা মনে পড়িল। বালক বালিকা যদি তাহাদের জননীকে কলহকারিনী ও মন্দভাষিণী এবং পিতাকে নিষ্ঠুর অত্যাচারী ও নৃশংস রাক্ষস বলিয়া প্রতীতি করিয়া থাকে, তবে আর তাহাদের মানুষ হইবার আশা কোথায় ? স্থ। মা! তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমি এইরূপ একটি ঘটনার কথা নিজেই অবগত আছি। আমি যখন উত্তর অঞ্চলে কাঞ্জ করিতাম, তখন দেই ত্থানের অনেকগুলি যুবকের ষহিত আমার আলাপ ও আত্মীয়তা হয়। একদিন অনেকে একত হইয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে সেই দলের একজন অসাবধানতাবশতঃ কএকবার অতি অপবিত্র ভাব-মূলক কএকটি কথা কহিবামাত্র আমি স্বয়ং তাহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলাম। আমি জানিতাম যে, কোন সম্ভ্রাস্ত কায়স্থকুলে দে যুবক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহার পারিবারিক মান মর্য্যাদার কথা এবং নে যে শিক্ষা পাই-য়াছে তাহা স্মরণ করাইয়া তাহাকে স্বত্যস্ত তীব্রভাবে ভং দনা করিতে লাগিলাম, তখন দে অত্যন্ত লক্ষিত ও অপদন্ত হইয়া ক্লত অপরাধের জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাখিল ! যুবক তাহার বাল্য সহচর দিগকে সম্বো-ধন করিয়া বলিল;— দেখ ভাই! তোমাদিগকে বলিয়া রাথিয়াছি যখনই আমার এরপ ক্রট দেথিবে; তখনই আমার ছুই গালে চারিটিচড় লাগাইয়া দিবে। তোমরা আমাকে শাসন করিতে পার না, তবে পরিবর্তনের আশা কর কেন ?" যুবকের অপরাপর বন্ধুগণ আমাকে বলি-লেন,—'ও বেচারী পূর্কাপেক্ষা এক্ষণে অনেক সংশোধিত হইয়াছে।" তখন যুবক আত্ম পরিবারের কর্তৃপক্ষগণের মুণিত ভাষা ও অসন ষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বলিল—"মহাশব্র আমার অপরাধ কি? আমি বহুচেষ্টা করিয়াও আমার. বাল্যাভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। আমি যখন

শিশু, তথন হইতেই জননী, জের্দা ভগিনী প্রাচৃতি গুরুজনের সম্মুথে (ক্রোধান্ধ হইলে ত কথাই নাই) নামান্য কারণে বিরক্ত হইলে, পিতা যে রূপ জ্বন্য ভাষা প্রয়োগ করেন তাহাতে আমাদের পক্ষে স্থভাবের ব্যভিচার হওয়া বিচিত্র নহে। যে গৃহ কুশিক্ষার প্রশস্তক্ষেত্র তথায় উৎপন্ন ও পরিবন্ধিত হইয়া আমি উন্নত মনের লোক হইব, সাধু ভাষায় কথা কহিব, এ আশা কখনই করিতে পারি না। যে ভাষা আমার বাল্য শিক্ষার প্রধান সহায়, তাহার কুভাব স্থভাব সকলই আমার হৃদয় মনকে অধিকার করিয়া রাথিয়াছে, আমার প্রাণে তাহা চিরম্জিত হইয়াছে। আমি বছয়ের ও তাহা হইতে মুক্তি পাই কি না জানি না।

মা। আর একটা বিশেষ কথা এই যে, সন্তান অতি শৈশবকাল

ছইতে সর্ক্রদা কিরুপ প্রাকৃতির বালকদের সহিত ক্রীড়া
কে\তুকে রত থাকে, পিতামাতা যদি সে বিষয়ে তীক্ষ্র
ঘৃষ্টি না রাখেন, তাহা হইলে সেই শিশুর ভাবী মঙ্গলের
আশা অতি অল্পই আছে। সে ছেলে যে কুসঙ্গে মজিয়া
আপনার সর্ক্রনাশ করিতেছে, তাহাতে আর এক তিল
সন্দেহ নাই। তোমাকে মানুষ করার সময়ে আমি যে
নকল বিষয়ে সতর্ক হইয়া চলিয়াছি, এবং যে সকল বিষয়ে
সাবধান হইয়াছিলাম বলিয়া, আজ আমি তোমার মত স্থান
স্থানের জননী হইয়া কত আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহার
অধিকাংশই তোমাদিগকে বলিলাম। এখন আমার বৌমা
এগুলিকে যত্ন পূর্বক ক্ষরণ রাখিয়া ছেলেটিকে মানুষ করিতে

প্রাস পাইলেই আমার পরম সুখ। আর যদি কিছু মনে পড়ে, পরে বলিব।

স্থ। মা! তুমি যে সকল কথা বলিলে, এগুলি যে আমাদের ভাবিবার বিষয়, এবং বিশেষরূপে ঐ নকল বিষয়ে সতর্ক হইয়া চলা আবশাক তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই ফুলে এক জন খাতিনামা ইংল্ডীয় পণ্ডিতের লিখিত প্রস্তুক হইতে কএকটি কথার উল্লেখ আবশ্যক। বলিয়াছেন: — সে মায়ের নিকট হইতে শিশুর শিক্ষার অনুরূপ কি নীতি আশা করা যাইতে পারে. যে মা শিশুর স্থন পানে অনিচ্ছা দেখিয়াও ক্রোধভরে তাহাকে বার বার নাড়া দেন ও স্থন পানে রত করাইতে চেষ্টা করিয়া খাকেন. অথচ এরূপ ঘটনা বিরল নহে; আমরা স্বচক্ষে এরূপ ব্যাপার দেখিয়াছি। দে পিতা সম্ভানের মনে কতটুকু কর্ত্ব্য জ্ঞান জন্মাইয়া দিবার উপযুক্ত লোক, যিনি শিশুর কোমল অঙ্গুলিটি দরজা ও চৌকাটের মধ্যে আটকাইয়া যাওয়াতে দে কাঁদিয়াছে বলিয়া, তাহাকে যন্ত্রনা মুক্ত না করিয়া, তাহা-রই উপর প্রহার করিতে আরম্ভ করেন ? এমন ঘটনাও আমরা বিশ্বন্ত সূত্রে অবগত আছি। ইহাত সামান্য কথা, ইহা অপেকা গুরুতর ঘটনা দকল আমরা নিজেরাই অব-গত আছি। এমন ও ঘটিয়াছে যে সন্তান খেলা করিতে করিতে পা ভালিয়া ফেলিয়াছে, এবং সেই অবস্থায় গৃহে আনিত হইবামাত্র তীব্র তির্থার ও গুরুতর দণ্ড পাই-য়াছে, যাহাতে দে কেচারার যাতনা শতগুণে রুদ্ধি হইয়াছে, এমন অবস্থার দে বালক যে তাহার পিতা সাতার আচরণ

দর্শনে কোন সুশিক্ষা পাইবে না, ইহাত স্থির কথা, বরং অনেক অধিক পরিমাণে অপকার হইবে। সে ছেলে ভাহার পিতামাতার অনুগত হইবে না. পিতা মাতার প্রতি প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিবে না। এরপ ঘটনা অস্বাভাবিক হইলেও যে অনেক সময়ে অনেক পরিবারে ঘটিয়া থাকে, ইহা কাহা-রও অবিদিত নাই। অনেক ঘটনা দেখা গিয়াছে, যাহাতে ছেলেরা শারীরিক পীড়া ও অঙ্গহীনতা নিবন্ধন যে অশান্ত ভাব প্রকাশ করে, তাহার জন্য দানী কিম্বা মা তাহাদিগকে প্রহার করিয়া থাকে। পতনোশ্বথ শিশুকে উঠাইয়া লই-বার সময়ে তাহার মা তাহাকে যে অতি বিকট ভাবে ও তীব্ৰ ও কৰ্মণ ভাষায় বলিয়া থাকেন, 'তুই বোকা ছেলে. কোন কাজের না. অপদার্থ' ইহাও অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এইরূপ নিষ্ঠুর ভর্ণনা বাক্য যে ঋশুর ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলকর ইহা কি ঠিক কথা নহে? যে রূপ ক্রোধভরে পিতা সন্তানকে শান্ত হইতে বলেন তাহাতে কি শিশুরা পিতাপুত্রের মধ্যে অনাত্মীয়-। তার ভাব দেখিতে পায় না? ছেলে যখন পূর্ণ উৎসাহ সহকারে ক্রীড়া কৌতুকে নিযুক্ত এবং তাহাই তাহার বড় ভাল লাগিতেছে, সেই সময়ে তাহাকে বলপূৰ্ব্বক ক্ৰীড়া হুইতে বিরুত করিয়া অথবা তাহার অপর কোন নির্দোষ আমোদ সম্ভোগ হইতে নিরাশ করা এবং তাহাকে স্থির ভাবে বিনয়া থাকিতে আদেশ করা কি নিতান্ত অসঙ্গত্ত— সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক নহে ? এরূপ করিলে চঞ্চলমতি ও ক্রীড়া-প্রিয় শিশুর মনে ভয়ানক অশাস্তি উৎপন্ন হইবে,•

ইহা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। সন্তানাদি লইয়া স্থানান্তরে যাইবার সময়ে শিশুরা যে গাড়ীর দরজাতে আসিয়া নানাবিধ নৃতন জিনিস দেখিবার জন্ম লালায়িত হয়, কোথায় তাহাদিগকে সেই সকল জাতব্য বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়। দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য কার্য্য, তা না করিয়া, তাহাকে গাড়ীর দরজায় যাইতে নিমেধ করিয়৷ নিশ্চিত্ত হওয়াতে সন্তান পিতামাতার আচরণের ভিতর সন্তাব ও স্লেহ মমতার ভয়ানক অভাব অনুভব করে এবং সেই সঙ্গে শত্যেধিক পরিমাণে জীবনে ক্ষতি গ্রন্থ হয়।\*

মা। ছুমি বিলাতের সাহেবের কথা বলিলে বটে, কিন্তু ওগুলি

সকল দেশেই ঘটিয়া থাকে, আমাদের দেশেও ঠিক এরপ
ভাবে ঘটিয়া থাকে, ছুমি ত গোপাল বস্তুকে চেন। ঐ

গোপাল যখন ছোট ছেলে, তখন এক দিন দোল খেতে
খেতে পড়িয়া যায়, পড়ে উহার মাথা ফাটিয়া যায়, তাহাকে
বাড়ীতে আনা হইলে, তাহার বাপ সেই আদ্মরা ছেলেকে
এমন মারিয়াছিল, যে, সে ছেলেটার বাঁচিবার আশা
ছিল না। অনেক লোক তার বাপকে গালি দিয়াছিল।
স্থবাধ! ছুমি ঠিক বলিয়াছ, মা বাপের নিষ্ঠুর ব্যবহার
ও কুদৃষ্টান্তে ছেলেরা বড়ই কুশিক্ষা পাইয়া থাকে।

<sup>\*</sup> Education by Herbert Spencer, Page 98.

## পঞ্চম পরিচেছদ।

আবার আর এক সপ্তাহ কাল চলিয়া গিয়াছে। রবিবারে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, সরলা এত মনোযোগ সহকারে তাহা শুনিয়াছেন যে, সেগুলি এক প্রকার তাঁহার হৃদয়ে চির মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। তিনি সর্কাই সেই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন। অন্য রবিবার দিনের বেলা একত্রে বিয়য়া আলাপ করিবার স্থবিধা হয় নাই। স্থবোধ চন্দ্রের নিমন্ত্রণ ছিল, স্থতরাং তিনি বাড়ী ছিলেন না। আর স্থবোধচন্দ্রের জননীরও একটুকু অহুথ হইয়াছে। তিনি আজ আর সক্ষার সময়েও পুত্র ও পুত্রবধূর নিকট বিয়য়া তাঁহাদিগকে শিশু পালন সহক্ষে পরামর্শ দিতে গারিলেন না।

- দ। দে দিন মা ত অনেকগুলি কারণ উল্লেখ করিয়াছিলেন যাহাতে বুঝা গিয়াছিল যে আমাদের দোষেই আমাদের সন্তানেরা মানুষ হইতে পারে না। তুমিও কএকটি ঘটনা দারা দেখাইয়াছিলে আমরাই আমাদের সন্তানদের সর্ব-নাশ করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে আর কিছু কি বলিবে?
- ন্থ। বলিব বইকি, আমাদের শিক্ষার অভাবে আমাদের পরিবারে যে সকল অনিষ্ঠ নিয়ত ঘটিতেছে এবং যাহাতে
  শিশুর কোমল মন ও সরল প্রাণ সততই কলুমিত হয়
  তাহা নিবারণের জন্য যত বিস্তৃত রূপ আলোচনা হয়
  এবং আমরা যতই সেই সকল বিষয় ভাল করিয়া বুবিতে
  পারি ততই মঙ্গল। ছই চারিটি কথায় এগুরুতর বিষয়
  শেষ হইবার নহে। মা সে দিন যাহা বলিয়াছেন তাহা

কেবল আমাকে মানুষ করিবার সময়ে যে সকল উপায় অবলম্বন কবিয়াছিলেন তাহারই কএকটী মাত্র। আমাকে মানুষ করিবার জন্য যে সকল উপায় উদ্রাবিত হইয়াছিল এবং যে সকল পস্থাবলম্বনে আমি আদ্য এইরূপ জীবন যাপন করিতেছি ইহা অনুকরণের বিষয় হইতে পারে কিন্ত যথেষ্ঠ নহে। কারণ আমার মত লোক জন সমাজের গৌরবের বস্তু নহে। শিক্ষাগুণে আমি এইটুকু মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছি, যাহা ঘারা জন সমাজের কোন অপকার হইতেছে না, কিন্ত জন সমাজের পক্ষে কি ইহাই যথেষ্ঠ ? প্রকৃত পক্ষে এরপ অবস্থাকে উন্নতিই বলা যাইতে পারে না। "আমি মন্দ কাজ করি না" ইহা কি আবার একটা গৌরবের বিষয় ? মানুষ হইয়া পশুর মত কার্য্য করি না. ইহাই কি একটা প্রশংসার বিষয়, ইহার আবার প্রশংসা কি ? স্থ। মন্দ কাজ করিলে যখন লোক নিন্দাভাজন হয়, তখন তাহা হইতে বিরত থাকিয়া যে ব্যক্তি জীবনের কার্যা করে, দে ত অবশ্যই প্রশংসা ভাজন হইবে, তাহার মনুষত্ত্বে গৌরব কেন হইবে না ?

ন্থ। মন্দকাজ না করা এবং মনুষ্যত্ব লাভ করা এছুইটিতে অনেক প্রভেদ। কোন অসদনুষ্ঠানে যোগ না দিয়া নিতান্ত ভাল-মানুষ্টির মত জীবন যাপন করিলাম, ইহা এক প্রকার, আর জানরত্বে জীবন ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া পরে তাহার তিল তিল ব্যয় করত লোক সমাজের শোভা বর্দ্ধন ও নিজ আত্মার কল্যাণ সাধন অন্তবিধ বস্তা। আমার মত লোকের শিক্ষা চরিত্র ও জীবনে এমন কিছু নাই, যাহা পরিণামে শেষোক গুণে ফুটিয়া উঠিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম ইহা যথেষ্ট নহে। এমন কিছু চাই যাহাতে মানবমন আপ-নাকে লাভবান মনে করে। যাহা হউক আমি এ সকল ক্রমে ক্রমে বলিব।

- স। সে দিন মা এখানে ছিলেন বলিয়া আমি অনেক কথা ভাল করিয়া জিজাসা করিতে পারিলাম না। সেই যে একজন সাহেবের নাম করিয়া বলিলে তাঁহার পুস্তকে লেখা আছে যে 'কিচি ছেলের দেখা, শোনা ও যা পায় তাই মুখে দেওব য়াই শেষে বড় বড় কাজে 'গিয়া দাঁড়ায়' ইহার অর্থ কি, আমি সে দিন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।
- স্থ। একটা সুন্দর ফুল শিশুর সম্মুথে ধরিলে, অথবা কোন বাজনা বাজাইলে, কিষা গান করিলে, শিশু যে অবাক হইয়া তাহা দেখে এবং শোনে ইহা ত দেখিয়াছ ? শিশুকে ঘুম পাড়াইতে হইলে গান গাওয়া সকল দেশেই প্রচলিত আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শৈশবে শিশুরা অতিমাত্র ব্যস্ত ভাবে পৃথিবীর সকল দ্রব্যের জ্ঞান লাভ করিতে ব্যস্ত থাকে। সোভাগ্য ক্রমে পিতা মাতা ও আত্মীয়গণের গুণে যাহার দেই জ্ঞান লাভাকাজ্জা দিন দিন প্রজ্ঞানিত অমিশিখাবৎ রদ্ধি হইতে থাকে, দেই স্বভাবের শিশু দিন প্রকৃতির ক্রোড়ে কীড়া করিয়া বেড়ায়, দে ছেলে উদ্যানের ফুল, আকাশের চন্দ্রমা ও নক্ষত্রমণ্ডল, সূর্য্যের কিরণ জ্ঞাল দেখিয়া অবাক হয় এবং তাহার তত্ত্ব নির্ণয়ে ব্যস্ত থাকে। এই ধরাধাম ও অনম্ভ বিশ্বরাজ্য তাহার নিত্য শিক্ষার বস্তু হয়, এইরপ হইয়াছে বলিয়াই অদ্য পৃথিবী নিউটনের নামে

গ্যালিলিওর নামে, আর্যাভট্টও মিহিরের নামে এত গৌরবারিত। এই সকল মহাত্মা প্রকৃতির কোড়ে শিক্ষা পাইয়া
প্রকৃতির অন্ধকার গৃহের অমূল্য রত্ন সকল আবিষ্কার
করিয়াছেন। শৈশবের জ্ঞান-লাল্যাই ইহাঁদিগকে উত্তর
কালে লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা ভাজন করিয়াছে। এখন কি
বুবিলে?

- ন। এইবার বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এখন শিশুপালন সয়য়ে
  আর যাহা বলিবার আছে তাহা বল।
- यु । বলিবার অনেক আছে, কিন্তু সকল কথা এক কালে স্মরণ হয় না। আলাপ করিতে করিতে যেমন স্মরণ হইবে, অমনি ভোমাকে বলিয়া দিব। আপাততঃ দুইটি বিষয় মাত্র এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। আমাদের দেশে শিশু সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া, অনেক পিতামাতাকে বলিতে শুনি-য়াছি যে 'বাবা মন দিয়া লেখা পড়া শিখ, তাহা না হইলে খাবে কি করে ৪ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে না পারিলে শেষে অন্ন মিলিবে না।" উন্নত চরিত্র গঠন, জ্ঞানের মনোহর জ্যোতিলাভ, ধর্ম ও নীতির মুদুঢ় প্রস্তারে জীবন-স্তম্ভ প্রতি-ষ্ঠিত করা, এই সকলের পরিবর্ত্তে অর্থোপার্জ্জনই মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য এই কুশিক্ষার বিষময় বীজ শিশুর কোমল মনে রোপন করিয়া আমরা আমাদের দেশের সর্ব-নাশ করিতেছি। শিক্ষিত ব্যক্তি যে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসার যাত্রা নির্কাহ করিবে তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে ? তবে কেন তাহার শিক্ষারস্তের সঙ্গে সঙ্গে, অর্থো-পার্জনের কুট চিন্তা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিব?

আমাদের দেশে বাঁহারা শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা শিক্ষাগুণে যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, বিদ্যাকে অর্থকরী বলিয়া তাঁহাদের জ্ঞান জন্মাইয়া না দিয়া জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন এ তাব যদি আমরা তাঁহাদের সমক্ষে ধরিতাম, তাহা হইলে, তাঁহারা কি ইহাপেক্ষা অধিকতর উন্নত পদবীতে আরোহণ করিতেন না? তাঁহারা মনুষ্য জীবনের উচ্চতর ও গভীরতর দায়ীত্ব সকল অনুভব করিয়া তাহা সম্পন্ন করিবার জন্ম যে সতত চিন্তিত থাকিতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই, এই জন্ম আমার অনুরোধ, যে, সন্থান যেন কথন জানিতে না পারে, যে অর্থোপার্জনের জন্মই পিতা মাতা এত অল্প বয়স হইতে শিশুর শিক্ষার আয়োজন করিতেছেন।

আর একটি কথা এই, স্নেহ ভালবাসা বর্জিত কঠোর শাসন যে কোমলমতি শিশুর পক্ষে অতীব অনিষ্টকর তাহা ত সে দিন বলিয়াছি, প্রয়োজন হইলে শিশুকে শাসন করিবার সময়ে প্রাণের স্নেহ মুমতা দ্বারা চালিত হইয়া তাহাকে শাসন করিতে যাওয়াই বিধেয়, কিন্তু সচরাচর আমরা আত্ম-বিশ্বত হই; এইজন্ম আমাদের শাসন অত্যন্ত কঠোর হইয়া পড়ে, কথনই এরপ হওয়া বিধেয় নহে। এখানে আর একটি বিশেষ কথা বলিবার প্রয়োজন আছে, সেটি এই যে, এমন অবস্থায় সামান্ত অপরাধের জন্য কঠিন দণ্ড দিয়া, পরে গুরুতর অপরাধে অপরাধী দেখিয়া উপেক্ষা করা আরও ক্ষতি জনক; এরপ করিলে পাপাচারে রত হওয়া শিশুর পক্ষে ক্রমণ সহজ হইয়া আদে। এইজন্য শাসনের

সময়, স্থান ও কারণগুলি বিশেষ রূপে নির্ণয় করা বিজ্ঞ পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সুবোধচন্দ্র সরলাকে এক্টু চিন্তিত ও বিষয় হইতে দেখিয়া বলিলেন, তোমার নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। আমরা আশাপূর্ণ সন্তরে নিরন্তর খাটিব, যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবে, তাহারই অনুসরণ করিব, আর কি উপায় অবলম্বন করিলে, কোন কোন পুন্তক পাঠ করিলে, এবিষয়ে স্থবিস্তৃত জ্ঞান লাভ করা যায় তাহারই অনুসন্ধানে ও তাহাই কার্য্যে পরিণত করিছে প্রাণপনে প্রয়াস পাইব। আমরা যদি সর্বাদা এবিষয়ে চিন্তা করি, আমাদের প্রাণে যদি ব্যাকুলতা থাকে, তাহা হইলে ঈথর-কুপার আমরা অবশ্রুই কুতকার্য্য হইব।

## यर्छ श्रीतरुष्ट्रमं।

- স। আজ এখনও কাজের কথা বেশী কিছু হয় নাই। এমন কিছু বল, যাহা আমার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।
- সু। কেন এই ত ছুই তিনটি বিষয় বলিয়াছি, যাহা সন্তান পালন সন্তম্ভে নিতান্ত আবশ্যকীয়।
- স। একবারে কিছুই হয় নাই এমন কথা ত আমি বলিতেছি না; আমার মনের ভাব এই যে, আরও কিছু চাই।
- স্থ। তাই বল। আছ্ছা আমি সেই পূর্ব্বোল্লিখিত ইংরাজ দার্শনিক পণ্ডিতের \* শিক্ষা বিষয়ক পুস্তক হইতে কতকগুলি অতি সহজ শহজ উপায় এখানে উল্লেখ করি, তুমি সেইগুলি স্মরণ করিয়া রাখ, তাহা হইলে বিশেষ ফল লাভ করিবে। মনে কর, ছেলে পড়িয়া আঘাত পাইয়াছে, কিম্বা ছুরিতে হাত কাটিয়াছে, রক্ত পড়িতেছে, অথবা কাহারও সহিত খেলা করিতে গিয়া আপনার অতি প্রিয় খেল্নাটি ভাঙ্গিয়া আনিয়াছে, এমন অবস্থায় তাথাকে প্রহার করিবার কি
- স। যে ছেলে অসাবধান, পড়িয়া গিয়া অথবা হাত কাটিয়া তাহার
  শরীরে আঘাত লাগাইয়া, কিয়া রক্ত পাত করিয়া পিতা
  মাতাকে ক্লেশ দিয়াছে, সময়ে সময়ে বেশী যাতনাদায়ক
  হওয়াতে ঔষধাদির জন্ম অর্থ ব্যয় করত তাহাকে আরোগ্য
  করিতে হইয়াছে, তাহার খেল্না হারাইয়া গেলে পুনরায়

<sup>\*</sup> Herbert Spencer.

তাহা কিনিয়া দিতে হইয়াছে, এই সকল কারুণেই পিতা মাতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের সন্তানদিগকে প্রহার করিয়া থাকেন।

- মু। এই কি সহজ ও স্বাভাবিক উপায়?
- স। এই রকম অবস্থায় বাপ মা না মারিয়া কি করিবেন ?
- ন্থ। কেন, আর কোন উপায় নাই ? মনে কর, একটি ছেলে অত্যন্ত অসাবধান, এই জন্ত দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহার পায়ের এক স্থান একবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। ছুই তিন জনে তাহাকে ধরিয়া উঠাইল এবং বাড়ীতে আনিল। জ্ঞানবান ব্যক্তি তাহার অসাবধানতার যথেষ্ঠ দণ্ড হইয়াছে মনে করিয়াই শান্ত হন এবং কি করিলে সে বালক অত্যন্ত সময় মধ্যে য়য়না-মুক্ত হইতে পায়ে, তাহারই উপায় করিতে সচেষ্ঠ হন। এ সয়য়ে সহজ ও স্বাভাবিক শিক্ষার সয়েত এই য়ে, সে কোন অন্যায় কার্য্য করিলে, অথবা কোন অম করিলে, তাহার ফল সেই সক্ষে সক্ষে রহিয়াছে। শিশু আপনাপনি শিক্ষা পাইয়া সাবধান হইবে।
- স। যথন শিশুর কাজ ক্ষুদ্র ও সামান্ত না হইয়া গুরুতর হইবে
  তথন কি হইবে? মনে কর, শিশু প্রদীপের আলোতে
  এক টুক্রা কাগজ পোড়াইতে গিয়া একবারে পুড়িয়া
  গিয়াছে। এমন স্থানে শিক্ষা যে একবারে সাংঘাতিক
  রকমের হইবে?
- ন্থ। এমন সকল অবস্থায় তাহাকে তির্ভ্ঞার অধবা প্রহার না করিয়া তাহাকে সেই কাগজ গণ্ড অধবা সে যাহা

পোডাইতে অগ্রসর হইয়াছে তাহাকে তাহাই করিতে দেওয়। উচিত, কেবল দর হইতে তাহার উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, যেন দে এমন কিছু না করে যাহাতে তাহার প্রাণ নাশ হয়। আমি আমার একটি বন্ধুর ছেলেকে বড় ভাল বাসিতাম, সে সর্বাদাই প্রাদীপের নিকটে ধাইত আমাকে জিজ্ঞানা করিত 'এ কি" আমি তাহার কৌতুহল চরিতার্থ করিবার ও তাহাকে অগ্নির প্রকৃতি বুঝাইয়া দিবার স্থযোগ পাইয়া তাহাকে বলিলাম ভূমি বল না 'ও কি, কাছে যাও, হাত দিয়া দেখ ও কি?" আমি প্রক্ষুলিত দীপ শিখাতে অঙ্গুলি দিয়া তাহাকে এরপ করিতে বলিলাম, দে অগ্রসর হইয়া তাহাতে হাত দিল, তাহার হাতে উত্তাপ লাগিল, সে উত্তাপ লাগিবামাত্র কাঁদিতে লাগিল, আমি নেই আলোতে আবার হাত দিলাম, শিশু আমার দেখাদেখি চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া আবার হাত দিল. তাহার আবার লাগিল, সে আবার কাঁদিল, আমি আবার হাত দিলাম, সে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু আর নে প্রদীপে হাত দিল না; নে দুর হইতে কেবল আধ আধ মিষ্ট কথায় বলিতে লাগিল "আবার কর আবার কর" আমি বলিলাম 'থোকা ভূমি কর" নে আর তাহার কাছে যাবে না,— কিছুতেই যাবে না, কেমন সহজে সে সাবধান হইতে শিখিল, দেখ দেখি, এই সহজ শিক্ষা, না তাহাকে ধমক দিয়ে, তাহার পেটের পিলে চমকে দিয়ে, তাহার সরল মনে অশান্তি व्यानिया. जाशांतक श्रामीत्यत निकर्षे बहेरल कृतत ताथा महक উপায় ?

- স। আচ্ছা, ছেলে যদি কাহারও বাড়ী হইতে না বলিয়া কোন দ্রব্য লইয়া আদে, এবং জিজাসা করিলে যদি মিধ্যা কথা বলিয়া আত্ম-দোষ গোপন করে, তবেত শিশুর কাজ অত্যন্ত গুরুতর হইয়া পড়ে, এমন সকল অবস্থায় কি করিতে চাও ?
- স্থ। আমি আমার কোন বন্ধুর নিকটে গুনিয়াছি: —কোন গৃহ কর্ত্তা আপনার পরিবার পরিজন সঙ্গে লইয়া তাঁহার কোন বন্ধুর গৃহে গমন করেন। ছুই এক দিন তথায় যাপন করিয়া যখন গৃহে আসিতেছেন তখন দেখিলেন যে তাঁহার শিশু সন্তান, তাঁহার বন্ধুর গৃহের সকলের অজ্ঞাতসারে क्राकृष्टि (थल्ना नरेश आमिश्राष्ट्र। वानकृष्क क्रिकामा করায়, দে বলিল তাঁহারা আমাকে দিয়াছেন, গৃহকর্তা আর কিছু না বলিয়া গৃহে আদিলেন এবং পত্র দারা তাঁহার বন্ধুর নিকট হইতে সংবাদ আনিলেন যে, ভাঁহারা চলিয়া আদিলে ঐ থেল্না গুলির খোঁজ লওয়া হয়, কিছ পাওয়া যায় নাই, দেগুলি জ্ঞাতসারে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই. তখন তিনি তাঁহার বালককে ডাকিয়া বলিলেন, দেখান হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ঐ দ্রবাগুলি তোমাকে দেওয়া হয় নাই, ভূমি ঐ সকল দ্রব্য লইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে যাও अवर वायुत शास्त्र मिन्ना छाशास्त्र वाष्ट्रीत मकरनत निकर्ष ক্ষমা চাহিয়া, একখানি পত্ৰ লইয়া বাড়ী আসিবে। বালক পুত্রকে পাঠাইলেন। পুত্র গিয়া সঞ্চল নয়নে সেই দ্রব্য গুলি গৃহকর্তার দমকে রাখিয়া কমা চাহিল, তাঁহারা

দকলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া একখানি পত্র দিয়া বিদায় করিলেন।

- স। ছেলে যদি অপেক্ষাকৃত শিশু হয় তাহা হইলে কি করিবে ?
- শ্ব! তাহা হইলে শিতা শ্বয়ং পুত্রকে লইয়া যাইবেন, এবং যথা শ্বানে পুত্রকে তাহার কার্য্যের ফলাফল যতদূর সম্ভব বুঝাইয়া দিবেন, এবং তাহা দ্বারা ক্ষমা চাওয়াইবেন, শিশুরা যদি দেখিতে পায় যে তাহাদের কোন অন্যায় কাজ প্রশ্রেয় পায় না, তখনই সংশোধিত হয়, তাহা হইলে অতি অল্পে এ সকল কুশিক্ষা নিবারিত হয়। কথা এই যে নহজ সন্তুপায় সকল অবলম্বন করিতে হইলে চিন্তা করিতে হয়। আমরা এ সকল বিষয় ভাবি না।
- স। তা ভূমি যে উপায়গুলি বলিলে ঐগুলি সহজ ও সহুপায় বলিয়া বোধ হইতেছে কিন্তু লোকে অত ভাবে কই।
- স্থ। লোকে অত ভাবে না, এইত ক্ষোভের বিষয়। একটি ধমকে কচি ছেলের যে কি অপকার হয়, তাহা যদি লোকে জানিত তাহা হইলে কি আর লোক কথায় কথায় ' উঠিতে বনিতে শিশুকে ধমক দিত ও প্রহার করিত?
- স। একটা ধমকে কি একটা চড়েছেলের কি ক্ষতি হয়, তাহা আমাকে বল না ?
- পু। তাহার মনের উৎসাহ ও তেজ শুক্ হইয়া যায় এবং সেই
  সঙ্গে নজে আলস্য ও ভীরুতা আসিয়া শিশুকে আক্রমণ
  করে, পুণঃ পুণঃ এরপ ঘটিলে শিশু ক্রমে জড়ত্ব প্রাপ্ত
  হয় ও তাহার মনুষ্যত্ব অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া
  যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখ নাই, তোমার আমার জীবনে



কোন স্পৃহনীর কার্য্য করিতে গিয়া বাধা পাঁইলে, প্রাচাদ কিরপ ক্লেশানুভব করি, যখন আমাদের পরিপক্ত মন বাধা বিদ্বের তরকে পড়িয়া পদে পদে ক্ষতি গ্রন্থ হয়, তখন কোমলমতি শিশুর কচি মন, গ্রীম্মের উন্থাপে রক্ষের কচি পাতাগুলি যেমন ঝলগাইয়া যায়, ঠিক যে সেইরপ হইবে, ইয়া আর আশ্চর্য্য কি? পরাধীনতায় মনুষ্যত্ব লোপ পায়, এ নত্য রুদ্ধের পক্ষে যেমন, শিশুর পক্ষেও ঠিক সেইরপ,— এক ক্লাতির পক্ষে যেমন, একগৃহে প্রতিপালিত শিশুর পক্ষেও ঠিক সেইরপ।

- স। তবে কি শিশুকে বাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে দিব, তাহার উপর কোন শাসন থাকিবে না ?
- সু। শিশু যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, ইহাও যেমন ঠিক, আবার আমরাও তাহাকে শাসন করিব ইহাও ঠিক।
- স। বেশ, তা কি করে হবে ? সে ইচ্ছামত চলিবে, আমি ও তাহাকে শাসনে রাখিব, এও কি কখন হইতে পারে ? এ ছুইটা যে পরস্পার বিরোধী।
- সু। শাসন কথাটার অর্থ কি?
- স। কেন, আমার ইচ্ছামত চালাইতে চেষ্ট করা, আমার ইচ্ছামত না চলিলে, তাহাকে আমার ইচ্ছা অথবা নিয়মের অধীন করার নামই শাবন।
- সু। তবে বেশ হইল। এখন দেখ দেখি তুমি এবং আমি আমাদের নিজ নিজ সাধীনতাকে রক্ষা করিয়া পরস্পরের ইছামত কার্য্য করিতেছি কি না । আমি এমন অনেক ঘটনা
  ভানি, যাহাতে তোমার স্বাধীন ইছাকে রক্ষা করিয়াও

18085

আমার ইচ্ছামত কার্য্য করাইয়া লইরাছি। তুমি এরপ মনে করিতে পার নাই বে, কোন কলে কৌশলে, অথবা বল পূর্ব্ধক তোমার হারা আমার অভিপ্রায়ানুরপ কার্য্য করাইয়া লইলাম। বল দেখি মানব প্রাণে কোন্ বস্তু থাকিলে এক জন নিজ স্বাধীনতাকে রক্ষা করিয়া অত্যের অধীন হইতে পারে, এবং এরপ অধীন হইলে উপকার ভিন্ন একতিল অপকার হইবে না।

ল। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি কথার কথার আমাকে এমন এক স্থানে আনিয়াছ, যাহার চারিদিক ভালবাদামর!

স্থ। একটু আদ্টু ভালবাসা নহে, গভীর ভালবাসা— গাঢ় প্রেমই
মানুষকে আপনার ইইতেও আপনার করিয়া লয়, এবং
তখন প্রেমের রাজ্যে এমন কোন কান্ধ নাই, যাহা করাইয়া
লওয়া যায় না। দেখ নাই যে ব্যক্তি শিশুকে নাচায়, হাসায়,
আদর করে, শিশু দূর হইতে তাহাকে দেখিবামাত্র হাসিয়া
আটখান্ হয়, আর তাহার কোলে যাইবার জন্য হাত
বাড়াইয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করে! শিশু যেমন
ভালবাসার অধীন এমন আর কেহই নহে। এখন শেষ
কথাটি বলি,—শিশুকে তাহার ইচ্ছামত ছাড়িয়া দিব,
কিন্তু আমার চক্ষু নিরস্তর তাহার উপর থাকিবে, এমন
ভাবে তাহার উপর চক্ষু রাখিব য়ে, সে বুঝিতেই পারিবে
না য়ে, আমি তাহার উপর চক্ষু রাখিয়াছি, সে যখন আমাদের
দিকে তাকাইবে তখন সে দেখিবে য়ে য়েহ মমতা ও
মঙ্গলাকাক্ষার এক প্রবল প্রোত জামাদের দিক হইতে
প্রবাহিত হইয়া ভাহাকে প্রাবিত করিতেছে। এমন সম্বন্ধ

- ও আত্মীয়ত। স্থাপন করিতে পারিলে, যখনই তাহাকে যাহা বলিব, সে প্রসন্ধ মনে তাহারই অনুসরণ করিবে, তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না, তাহার মনুষ্যত্ব রৃদ্ধি হইবে, বই ক্মিবে না।
- স। আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি বে, ক্লেহ মমতা ও প্রেমের শাসনই প্রকৃত শাসন ইহাতেই মাসুষ মানুষকে ঠিক পথে চালাইতে পারে।
- ন্থ। এইরপ স্থান স্থাসনে রাখিয়া শিশু সন্তানগুলিকে মানুষ করিতে হইলে, সর্বারো আপনাদিগকে এই স্থাসনে আনা আবশ্যক। মনে কর যাহারা কথার কথার বিরক্ত হয়, কোধে অন্ধ হইরা পড়ে, অভিমান এবং অহকার যাহাদের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে স্থাকৃতি সম্পন্ন হইতে হইলে, সংযতচিত্ত ও বিবেকী হইতে হইলে, রীতিমত শিক্ষা ও সাবধানতার প্রয়োজন, চিন্তা ও আলাপের প্রয়োজন, প্রামর্শ ও উপদেশের প্রয়োজন।
- স। এক এক স্থানে তুমি এমন সকল গভীর দায়ীছের কথা; উপস্থিত কর, যাহা শুনিলে আর আমার কোন স্থাশা ভরসা থাকে না, আমি সহক্ষেই নিরাশ হইয়া পড়ি, তুমি: আমাকে নিরাশ করিও না।
- সু। আমি কি আর ইচ্ছা করিয়া তোমাকে নিরাশ করি ? আমি সমরে সময়ে, তোমাকে এই সকল বিষয় বলিতে বলিতে, নিজেই নিরাশ হইয়া পড়ি। মনে করে, ভূমি সংসারে রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যস্ত আছ, একিকে আমার আকিলের বেলা হইয়া গিয়াছে বলিয়া ব্যস্ত হইয়া ভাত চাছিতেছি,

ধোবা কাপড লইবার জন্য আসিয়া দাঁডাইয়া আছে. এক জন ভিখারী ভিক্ষা চাহিতেছে, তোমার স্মাড়াই वरमत्त्रत (इतन भा थिएन পেয়েছে, मा थिएन পেয়েছে" বলিয়া অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে. অথবা শিশু একটি স্থন্দর দ্রব্য পাইয়া হৃষ্টমনে তোমাকে দেখাইবার জন্য বার বার বিরক্ত করিতেছে—এমন অবস্থায় সচরাচর মায়েরা কি করিয়া থাকেন ? এই বিবিধ প্রকার কর্তব্যের এক কালীন অহ্বান ধ্বনি গৃহিনীকে ধৈৰ্য্যচ্যুত করে এবং জননী ক্রোধভরে দেই নিরপরাধী শিশুর কোমল পৃষ্ঠেই সকল রাগের ঝাল মিটাইয়া থাকেন। এমন অবস্থায় চিতের প্রশান্ত ভাব রক্ষা করিয়া হাসিমুখে শিশুকে খাইতে দেওয়া অথবা তাহার কৌতৃহলপূর্ণ ব্যগ্র মুধের দিকে তাকাইয়া তাহার কথার উত্তর দেওয়া, বিশেষ সাধনের कर्म. मराज हरेए भारत ना। धरे ऋत विताल भाति, मा হওয়া সহজ কথা নহে। অনেক শিক্ষা— সনেক আয়োজনের श्राक्त।

## मथम পরিচ্ছেদ।

এইরপ আলাপ ও আলোচনা করিতে করিতে প্রায় মাসাধিক কাল চলিয়াছে। অধিকাংশ সময়ে এইরূপ ঘটিয়াছে যে ৭।৮ দিন পরে ভিন্ন স্থবোধচন্দ্র ও সরলা একত্র হইয়া এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে উপযুক্ত রূপ চিন্তা করিতে পারেন নাই; আলাপ দারা এই বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবার অবকাশ অতি অল্লই পাইয়াছেন। স্ববোধচন্দ্র বড় দিন উপলক্ষে পাঁচ দিন ছটি পাইয়া-ছেন। আজ আর সরলার আনন্দ ধরে না, কুদ্র প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইরা গিয়াছে, ক্রদয় মন নিরন্তর সেই কল্পনার পথে ধাবিত হইতেছে, কঠোর ব্রত পালন করিয়া লোক যে পথে অগ্রসর হইতে পারিলে, সুসন্তান লাভে আপনার ও বংশের মুখোজ্জ্ল করে ও মানব জন্ম লাভ করা স্বার্থক বলিয়া মনে করে। আজ ৰরলা গৃহ প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন দেখা এ কয় मिन जात कोबां उप ना। धेर विषय नम्राह्म यांश कि हू বলিতে বাকি আছে তাহা আমাকে বল, আমি নেগুলি ক্রমে ক্রমে হ্বদূগত করিতে চেষ্টা করি।

ন্থ। তোমাকে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু একটি অতি গুরুতর কথা বলিতে ভূলিয়াছি, আজ সেই সম্বন্ধ কিছু বলিব তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, পিতা মাতার অজ্ঞতা-নিক্ষন এ সংগার কি ভয়নাক দুঃখ দুর্ঘণার আবাস হইয়া পড়িরাছে। স। ভূমি কোন কিছু বলিবার পুর্বো: জ্ঞান ভাষ কর নে, মন হইতে সকল চিন্তা একবারে, চলিয়া বায়, আয় ভোমার

কথা গুনিবার জন্ম মন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠে, তুমি যাহা বলিবে তাহা শীত্র বল। গুনিবার জন্য অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে।

- স্থ। লোক ভাবে না শরীর ও মনের কিরূপ অবস্থা থাকিলে
  সন্তান উৎপাদন করা উচিত। এই সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে
  কোন দায়ীত্ব বোধ থাকিলে, আজ সংসারে যে সকল
  বিকলাক ও চির রোগীকে দেখিতেছ, ইহাদিগকে দেখিতে
  হইত না। এই সকল লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া সংসারের
  ছ:থ কপ্তের স্রোত যে অনেক অধিক পরিমাণে রদ্ধি করিয়াছে,
  তাহার জন্য দায়ী কে? সেই সকল ধর্মজ্ঞানবিহীন ও
  অবিবেকী পিতা মাতাই ইহার জন্য দায়ী যাহাদের সংযোগে
  এই সকল হতভাগ্য ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে।
- স। তুমি কি বলিতে চাও বে সেই সকল লোকের বিবাহ করা উচিত নহে ?
- সু। তাহাতে কি সার সন্দেহ আছে! মাতা পিতার বিচেতনপ্রার অবস্থার একবার কোন এক শিশুর জীবন-সঞ্চার
  হয়। ছুর্ভাগ্যবশতঃ দেই হতভাগ্য সন্তান জন্মাবধি উন্মাদ
  রোগগ্রস্ত হইয়া রহিল। যখন ছয় বৎসরের ছেলে তখনও
  দে তাহার মাকে কিম্বা অপর কাহাকেও চিনিতে, অথবা
  মনের কোন প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে পারিত
  না, কেবল কুধার সময়ে অস্পষ্ট শন্দের হারা মনের ভাব
  প্রকাশ করিতে জানিত মাত্র। আর একটি ঘটনাতে এই
  রপ বর্ণিত আছে যে একজন স্থ্রবিখ্যাত বিচারপতি, ফে
  সময়ে পরিবার পরিজন সহ জোন আনকোৎসবে যোগ

দান করিয়া নিজের ও স্ত্রীর প্রাণের সকল প্রকার সম্পর ভাব গুলিকে জাগাইতেছেন, প্রফল্লতার স্রোতে মন প্রাণ ভাসি-তেছে, সুখমগ্ন মনে আনন্দ ধারা বর্ষিত হইয়া তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, এমন দিনে তাঁহাদের কনিষ্ঠা কন্যার ্জীবন-স্থার হয়। এই শিশু এমন স্বন্দর প্রকৃতি পাইয়াছে य अनित्न अवाक इरेंग्रा यारेट इग्न। तम काँग्राम ना. গোলোযোগ করে না. বসাইয়া রাখিলে অনেককণ এক-म्हार्त वित्रा निष्क निष्क (थना करत. मुक्तशानिएक मर्कना প্রফল্ল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, মেয়েটির এমনি সুন্দর মভাব হইয়াছে যে দেখিলেই মুপ্রকৃতির আদর্শ হল বলিয়া বোধ হয়। পূর্বের ঘটনাটি আর পরের ঘটনাটিতে কি বিচিত্র বৈষমা !! \* সরলা, এখন ভাবিয়া দেখ শরীর মনের কেমন অবস্থা হইলে পিতা মাতা সন্তান উৎপাদনের সম্পূর্ণ উপযোগী। এই চিস্তা বিহীনতাই সংসারকে অশাস্তির আলয় कतिया जुलिट्डि, प्रःथ करहेत राराकारत गतिमिक भूर्ग इहेट्डिइ, এই झना दिल, म खोलांकरे रेडेक चात शुक्रवरे হউক, সে ব্যক্তির কখনই বিবাহ করা, বা বিবাহ দেওয়া উচিত নহে, কারণ তাহার বিবাহে যে পরিবারের স্থাষ্ট **इहेरत ज्वाता मरमारतत हे है ना इहेग्रा क्षा**नूत जनिष्ठे माधन হইবে। পৃথিবীর অনিষ্ট সাধন করিয়া বিকলাক বা রুগ্ন সন্তান উৎপাদন করত, কলঙ্কের ভাগী হওয়া অপেকা ছুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ? মৃত্যু শব্যাতে

<sup>\*</sup> Love and Parentage applied to the Improvement of offspring By O, S, Fowler Page 33

শরন করিয়া যদি একজন দেখে, যে তাহার পশ্চাতে বাহারা রহিল তাহারা চিরদিনই নিজ নিজ ভাগ্যকে নিন্দা করিবে, তাহা হইলে কি আসন্নকালাপন ব্যক্তির মৃত্যু-যাতনা শত গুণে রদ্ধি হয় না ? স্বস্থকায় সবল দেহ সম্পন্ন ধর্ম্ম নিরত ও চরিত্রবান, সাধু সন্তানকে পশ্চাতে রাখিয়া মৃত্যুকে আলিক্ষন করিতে যে স্বথ, ইহাতে যে ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা ঘটিবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি ৪

- স। তোমার কথার মর্ম্ম এই যে সুস্থ শরীর ও সুপ্রাকৃতি সম্পন্ন পুরুষ ও রমণীরই বিবাহ হওয়া উচিত।
- ন্থ। আমার কথার মর্ম্ম তাহাই বটে। ইহা কি স্বতঃ সিদ্ধ সত্য নহে? লোক কি করে? নিজের পুত্র বা কন্যা যেরপই হউক না কেন, অপরের নিকট নিজের অবস্থা গোপন করিয়া আপনার অপেকা উৎক্ষেত্তর পাত্র বা পাত্রী সংগ্রহ করিতে চেপ্তা করে। এইরপ না করিয়া যদি লোক আপনার আপনার সন্তানগণকে উপযুক্তরপে মানুষ করিবার চেপ্তা করৈ, তাহা হইলেই এ সংসারের অবশ্ব মন্দল সাধন হইতে ' পারে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।
- স। তাহা হইলে মোট কথা এই যে পিতা মাতার শরীর বেশ
  স্থাপ্ত প্রবল হইবে, তাহারা সুশিক্ষিত হউক আর না হউক,
  তাহাদের প্রকৃতিতে মানব জীবনের সাধারণ গুণগুলি থাকা
  চাই। ইহাইত তোমার অভিপার ৪
- ন্থ। আমার কথার মর্ম তাহা অপেকা আরও গভীর। যাঁহারা সুসন্তান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পিতা মাতা হইবার পূর্বের আন্মোরতির কন্য বিধিমতে চেষ্টা

করা উচিত। এই কথাটি বার বার বলিবার উদ্দেশ্য এই

যে, এমন অনেক কুভাব, কুশিক্ষা ও কদাচার আছে, যাহা

বংশ পরম্পরাগত হইয়া এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে
প্রবিষ্ট হইতেছে। পূর্দ্ধেই বলিয়াছি, রোগ যেমন পিতা

মাতা হইতে সম্ভানে বর্ত্তাইয়া থাকে, এবং স্কৃত্ত দেহ

পিতা মাতা যেমন সবল কায় সন্তান উৎপন্ন করিয়া থাকেন,

ঠিক দেইরূপ মনের উন্নত বা অনুন্নত ভাব, কুটিলভা বা

গরলভা, বুদ্ধিহীনতা বা প্রতিভা প্রভৃতি ক্রদর মনের ভাব

সকলও সন্তানের চরিত্রে অবিকল প্রতিফলিত হয়,
কেবল তাহাই নহে, এমনও ঘটিয়া থাকে যে পিতামাতার

মনের অত্যন্ন কালভারী ভাব ও হয়ত সন্তানের চির
নিরয় গামী হইবার অথবা সর্ক্রিধ মঙ্গলের সোপান স্বরূপ

হইয়া থাকে।

- স। সে কি ! এক দিনের এক মুহুর্তের চিন্তা বা মনের ভাব কি কবিয়া সন্তানের মঞ্চলাম্জনের কারণ হইবে ?
- সু। এক জন খ্যাতনামা ইংরাজ চিকিংসক বলিয়াছেন:

  এরপ বিখাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে কেবল পিতামাতার স্থভাব চরিত্রের উপর সন্তানের ভাল হওয়া নির্ভর করে
  তাহা নহে, কিন্তু সন্তানের জীবন সঞ্চারকালে জনক জননীর
  মনের অবস্থা যেরপে থাকে সন্তান উত্তরকালে তাহারও
  ভাগী হইয়া থাকে। " আর একজন ইংরাজ দার্শনিক
  এই সন্তব্ধে বলিয়াছেন:

  ক্রে কেহ বিখাস করেন যে
  সন্তান ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়া পিতার প্রকৃতির উপর

<sup>\*</sup> Human Physiology by Carpenter Page 905, Para 728.

নির্ভর করে। একথা সত্য হইলেও, মায়ের স্বভাব প্রাকৃতি যে সম্ভানে প্রতিফলিত হয়, এসত্য লোপ পায় না। মায়ের নিজ শরীর ও মন হইতে যে দেহ মন গঠিত ও পরিপুষ্ট হয়, তাহারা যে সেই জননীর স্বভাব চরিত্রের ভাগী হইবে না, এ কথা কখনই সম্ভব নহে। প্রকৃত পক্ষে ইহাই সত্য যে, শিশু তাহার শরীর ও মন এই উভয়বিধ সম্পত্তি, তাহার অন্তিজের সঙ্গে সঙ্গে, পিতা মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়, যিনি যে দিক দিয়া বিচার করণ না কেন, জ্রণ সঞ্চারের সঙ্গে সংস্পাতা পিতা তাহাদের নিজ নিজ শরীর মনের সর্ম্ববিধ অবস্থার অল্পাধিক অংশ সম্ভানকে প্রদান করিয়। থাকেন, ইহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

- স। সর্বনাশ ! তবে ত মানুষ ইচ্ছা করিলে এ সংসারকে নরকে ছুবাইতে পারে ! আবার ইচ্ছা করিলে ইহাকে দেবতার আলয় করিতে পারে ! তবে ত মানুষের সুখী হইবার পথ অতি সহজ হইয়া রহিয়াছে, মানুষ কেবল নিজ দোষেই আপ- দার ও সংসারের এত অপকার করিতেছে।
- সু। এই জন্মই সাধুর গৃহে অসাধু ও মন্দলোকের ঘরে সুসন্তান জন্ম গ্রহণ করিতে দেখা যায়! কোন স্বামী স্ত্রী হয়ত অত্যন্ত অসচ্চরিত্র, কিন্তু যে দিন জ্রণসঞ্চার হইল, সে দিন হয়ত নানা প্রকার অনুকূল কারণে তাহাদের মনের ভাব ধুব ভাল ছিল বলিয়া অজ্ঞাতসারে অশেষ কল্যাণের নিদানরূপ

<sup>\*</sup> Love and Parentage applied to the Improvement of offspring By O. S. fowler Page 31.

এক রত্বের জনক জননী হইল। আবার হঁয়ত কোন স্বামী স্ত্রী অতি স্থুন্দর প্রকৃতির লোক, কিন্তু যে দিন গর্জ সঞ্চার হইল, নানাবিধ কারণে সে দিন হয়ত তাঁহারা বিকৃত মনে ছিলেন বলিয়া অজ্ঞাত সারে গরল উৎপদ্ম করিলেন। এই জন্যই এক পিতামাতার গৃহে পাঁচটি সন্তানপ্ত সময়ে সময়ে পাঁচ প্রকার প্রকৃতির পরিচয় দিয়া থাকে। এই প্রকার ধার্ম্মিকের গৃহে মন্দমতি কদাচারী সন্তানের জন্ম গ্রহণ সম্বন্ধে স্থিরতর মতে উপনীত হইবার জন্য আর একজন ইংরাজ দার্শনিক বিশেষ চেষ্টা করিয়া ঠিক উপরোক্ত রূপ মীমাংসাতে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন পিতা মাতা ধর্ম্মগত প্রাণ হইয়া ও যদি চঞ্চল প্রকৃতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানদের মধ্যে যাহারা তাঁহাদের ধর্ম ভাবের অধিকারী না হইয়া কেবল মাত্র চঞ্চল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহারা নিজ চরিত্রের দোবে তাহাদের পরিবারের নামে কলঙ্ক আনায়ন করে। \*\*

- স। সচরাচর লোক যেরূপ ভাবে দিন কাটায় তাহাতে কৈহ যে এসম্বন্ধে কিছু ভাবে এমনত বোধ হয় না।
- সু। এখন ভাবিয়া দেখদেখি, আমি বে বলিয়াছিলাম মাসুষ না হইলে শিশুকে মানুষ করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, ইহা কতদূর সত্য কথা। আর নিজেদের মানুষ হওয়া কতদূর কঠিন কথা, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ।
- স। তাইত, যে সকল ভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তাহার কুভাব স্থভাব চিরদিন আমাদের জীবনের উপর কার্ব্য

<sup>\*</sup> Galton's Hereditary Genius Page 282.

করিবে, এমন অবস্থায় এই সকল বিরোধী ভাবের ভিতর দাঁড়াইয়া আত্ম রক্ষা করিতে হইবে, আবার বাহারা আমাদের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহাদের জন্ম গ্রহণের পূর্ব হইতে তাহাদের মঙ্গলের জন্য প্রস্তুত হইতে হুইবে, যথন তাহাদের জীবন স্থার হইবে, তখন অতি সাবধানে নিজ নিজ জীবনের সাধু ভাব গুলিকে উজ্জ্বল রাখিতে হইবে, তাহার পর যে দশ মাস দশ দিন শিশুকে গর্ভে ধারণ করিতে হইবে, সে সময়ে ও অতি সাবধানে চিত্তের প্রসম্বতা, মনের উচ্চ ভাব গুলিকে রক্ষা করিতে হইবে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে পর সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত প্রতি মুহুর্ভে তাহাদের জীবনের স্কাতির জন্য চিন্তা করিতে হইবে। কি ভ্যানক ব্যাপার!

ন্ধ। ছুমি যে কয়টী কথা বলিলে, ইহাই মানব জীবনের একটি
মহা ব্রতের মূল মন্ত্র। এখন কি বুঝিলে, অল্প চেষ্টায়, অল্প
যত্ত্বে ও সামান্য ভাবে সন্তানাদি লালনপালন করিয়া কেন
আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় না ? এখন কি বুঝিলে,
আমরা প্রাণ পণে চেষ্টা করিয়া ও কেন সম্পূর্ণরূপে রুতকার্য্য
হইবার আশা করি না ? এখন ভাবিয়া দেখ, সংসারে মায়ের
মন্ত মা হওয়া ও বাপের মৃত্র বাপ হওয়া কৃত্র সৌভাগ্যের
বিষয়।

## অফম পরিচ্ছেদ।

আৰু ছুটি আছে। বেলা প্ৰায় ছুই প্ৰহর অতীত হয়, এমন সময়ে সরলা সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম শেষ করিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। স্থবোধচন্দ্র এতক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে শিশুশিক্ষা বিষয়ক একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন; সরলাকে প্রসায়মনে গৃহ প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বলিলেন, অনেক পরিশ্রম করিয়াছ, একটু বিশ্রাম কর, একটু পরে কথাবার্ত্ত। আরম্ভ করা ষাইবে।

- স। বিশ্রাম সুথ অনেক ভোগ করিয়াছি। যে চিন্তা আমার নমন্ত মন প্রাণকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে, এজনমে কখন এক মুহুর্ত্তের জন্য সে চিন্তার হাত হইতে মুক্তি পাইব না। আমার নিজের সুখ ও আরামের দিন ফুরাইয়াছে, এখন আমার এই প্রাণের ধনটিকে মানুষ করিয়া মরিতে পারিলে পরম লাভ বিদিয়া মনে করিব। তুমি আর বিলম্ব করিও না যাহা বলিবার তাহা আরম্ভ কর।
- সু। আজ মাকে ডাক না, তিনি আমাদের নিকট বদিলে অনেক উপকার হইবে।
- স। তুমি ডাক। আমি কি বিলিয়া ডাকিব?

সুবোধচন্দ্র খরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার জননী-রৌদ্রে বসিয়া রামায়ণ পড়িতেছেন তিনি মাকে ভাঁহাদের অভিপ্রার জানাইবা মাত্র হন্ধা উঠিয়া সুবোধচন্দ্রের খরে প্রবেশ 79 1

আমি ঐ যে বইখানি পড়িতেছিলাম,তাহা হইতে আমার মনে আপনাপনি এই ভাবের উদয় হইতেছিল যে, মানুষের জীবন, তাহার গ্যাপথ-সংসার ও সেই সংসার পথে বিচ-রণের জন্য যে অবশা প্রায়েজনীয় সময়, ইহাদের প্রস্পারের সম্বন্ধ চিন্তা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে শৈশবাবন্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া লোকে জ্ঞান-যোগে সংসার-স্থত্ত মুহূর্ত্ত পরে মুহূত্ত বদাইয়া ঠিক যেন ফুলের মালা গাঁথিতেছে। যাহার জ্ঞানান্ধর শিক্ষার প্রথম জল সেচনে স্থপথগামী হইয়াছে, তাহার পরিশ্রম দার্থক, তাহার কৃত পুস্প-মালা আদরের ধন, জাতীয় সম্পত্তি, সে ফুলের মালার স্থুসৌরভ সংসারকে সুগন্ধপূর্ণ ও চিরপ্রসন্ন করিয়া রাখে, পুথিবীর লোকে সে মহারত্বের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। আর যাহার জীবনক্ষেত্রে শিক্ষার প্রথম প্রকাহ জ্ঞানাঙ্করকে বিপরীত দিকে অঙ্করিত করিয়াছে, তাহার জীবনাভিনয় মলিন, হীনপ্রভ ও তুর্গন্ধপূর্ণ, লোকে প্রাণা-ন্তেও দে দিকে দৃষ্টিপাত করে না, ভ্রমেও তাহার আলো-চনা করে না. স্বপ্নেও তাহার চিন্তা করেনা। যখন সংসার-পথ মানবের এত প্রিয়, সেই সুখের পথে জমণ করা যখন মানবের প্রার্থনার বিষয়, সেই ভ্রমণে যখন জীবনের সমগ্র সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানব মন শিক্ষা লাভ করে: যখন মানব জীবনে শিক্ষা ও সময় একাকারে আরম্ভ হইয়াছে, তখন মানব জীবনের প্রথম মুহুর্জ হইতে যে শিক্ষার সূচনা হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

- স। আমি বেশ বুঝিয়াছি যে আমরাই জন সমাজের মললামল-লের জন্ত দারী। স্ত্রীজাতির স্থপ্রকৃতির উপর জনসমাজের কল্যাণ নির্ভর করে। ঐ যে সে দিন বলিয়াছিলে "মা" এই কথাটিই শিক্ষার নামান্তর মাত্র, ইহা বড় সত্য কথা।
- স্থ। জগতে যত স্বাধীন চিত্ত ও স্থনীতিজ্ঞ ধর্মবীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়া মানব জীবনের মহত্ব রিদ্ধি করিয়াছেন, এই পৃথিবী বক্ষে যত স্থনীতিপরায়ণ, সাহসী ও সদাশয় রাজা ও সেনাপতি জন্মগ্রহণ করিয়া জাতীয় মর্যাদা, স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, এই স্থবিস্তৃত ধরণীবক্ষে অসংখ্য নরনারী তাঁহাদের জীবন পথে কর্তব্য জ্ঞানের প্রদীপ প্রস্তে লইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে সংসার প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে যে অগ্রসর হইতেছেন এবং জীবনে যে স্বর্গীয় দৃষ্ঠান্তের জলন্তরেখা পাত করিয়া অলক্ষিত ভাবে অদৃশ্য হইতেছেন, সরলা, ভূমি নিশ্চয় জ্ঞানিও যে তাঁহাদের সেই শৈশবের আশ্রয় স্থল—জননী ক্রোড়ই তাঁহাদিগকে ধর্ম্মে বীর, নীতিতে স্থদ্দ, অধ্যবসায়ে বদ্ধপরিকর ও উৎসাহতে জলন্ত অগ্নিশিখাবৎ গঠিত করিয়াছে।
- মা। তুমি ঠিক বলিয়াছ। বাহারা নংসারে বড় লোক হয়,
  তাহারা মায়ের গুণেই বড় লোক হয়, আবার যাহারা
  দংসারে কোন উন্নতি করিতে পারে না, নীচ, স্বার্থপর
  ও অপদার্থ লোকের ক্রায় যে সংসারের কলকভার রিদ্ধি
  করিয়া থাকে, তাহাও মায়ের দোষে। মাই শিশুর পরম
  মন্সলের আধার, মাই শিশুর সর্কনাশের মূল।
- म। दिन, जूमि य मर्था मर्था जामादित दिन जरनक वड़

লোকদের কথা বলিয়া থাক, তাঁহারা কি তবে মায়ের গুণেই জীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছেন ?

ন্থ। তা কি তুমি জান না? আমি এখনই এক এক করিয়া
আমাদের দেশের অনেক লোকের নাম করিতে পারি বাঁহাদের অতুল কীর্ত্তি প্রতিতা লাতে, তাঁহাদের জননীগণের
সদ্যুণসকল ও ধর্মতাব বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছে।
প্রথমতঃ মনে কর, রাজা রামমোহন রায়।

স। হ্যা তাওত বটে।

মা। শুনিয়ছি রামমোহন রায়ের মা বড় ধার্ম্মিকা দ্রীলোক ছিলেন। তাঁহার ইপ্টদেবতা ও নিজ ধর্ম বিখানের উপর এমন প্রগাঢ় আছা ছিল বে, তাঁহার শাক্ত পিতা পূজার পর প্রসাদী বিল্পতা শিশু রামনোহনের মূথে দিবা মাত্র কন্তা অত্যন্ত ব্যথিত হন ও পিতাকে তিরস্কার করিতে করিতে শিশুর মূখ হইতে সেই দেব-প্রসাদী বাহির করিয়া ফেলিয়া দেন। শেষ দশাতেও রামমোহন রায়ের ধর্মমতের প্রতি ধরেষ্ঠ প্রস্কা দেখাইয়া বলিয়া ছিলেন 'বাবা রামমোহন, যাহা বল, যাহা কর, সকলই সত্য; কিন্তু আমি আর র্দ্ধ বয়নে আমার ধর্ম বিশ্বাসকে ত্যাগ করিতে পারি না।' ইনি দে সময়ের এমন একজন সন্ত্রান্ত, মর্যাদাশালী ও ধনবান লোকের জননী হইয়াও, শেষ দশায় শ্রীক্ষেত্রে জীবন যাপন করিলেন এবং পরলোক প্রাপ্তির আশায় সেই বিদেশ ত্যাগ করিলেন এবং পরলোক প্রাপ্তির আশায় সেই বিদেশ ত্যাগ করিলেন এ

স্থ। দেখ দেখি, ধর্মো এমন দৃড় বিশ্বাস ও অটল আস্থা এবং কীবনে এমন উদারতা ও সদাশ্যতা না থাকিলে কি তিনি রামমেহন রারের স্থার দ্বারবিখানী, ধীশক্তিসম্পন ও বংশের মুখোজ্বলকারী সন্তান-রত্বের জননী বলিরা জগতে চিরন্মরশীয়া হইতেন ? রামমোহন রার উত্তর কালে বে সকল সন্ত্রণে স্থানোভিত হইরাছিলেন, তাহার জ্বিকাংশই তিনি লৈশবে জননী-কোড়ে শর্ম করিয়া ত্রুত্ব পান করিতে করিতে লাভ করিয়াছিলেন।

ভাষার পর বিদ্যাসাগর মহাশর,ইনিও জননীর গুণে আজ্
এই মহা এতে এতী। বিদ্যাসাগর মহাশর বে হিন্দুপান্তসমূল
মন্থন করত বিধবাবিবাহের পান্তীয়তা ও বৈধতা প্রমাণিত
করেন,যাহার জন্ত কতদিন গৃহত্যাগ করিয়া সংস্কৃত কালেজের
পুতকাগারে দিব ঘানিনী অবিজ্ঞান্ত শান্তাধ্যরন করিয়াছেন,
সমাজের নানাবিধ উৎপীড়ন ও অত্যাচার মন্তকে ধারণ করিয়া
পূর্ণ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত প্রথম বিধবাবিবাহ দিয়াছিলেন,এলকদের মধ্যে তাঁহার সেই স্নেহয়্মী জনদীর উৎসাহ
বচন অনেক পরিমাণে তাঁহার অন্তরে বলবিধান করিয়াছে।
ক্রেখাত দেখি, কোন জননী পুত্রকে এমন সমাজনবিপ্লবকারী
আন্দোলনের প্রধানতম নেতা ইইয়া শাঁড়াইতে দেখিয়া, সমাজের সর্কবিধ অত্যাচার ও ভংগন। প্রশ্র মনে বহন করিতে
দেখিয়া কণ্ডর হন না ?

- মা। বিধবাবিবাহে বিদ্যাসাগরের মায়ের কি কোদ বোগ ছিল না কি?
- ন্ত্র। তা বুরি জান না ! বিদ্যাসাগর বড় পিছু-মাছু-বংসল। পিতা-মাডার জীবজনার এমন কোন কাল ক্রিডেন না বাহাতে ভাষাদের আনি ক্লেশ হর। বিধ্যাধিবাহবিষয়ক একখানি

শান্তসক্ষত কৃত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া সর্ব্ধর্থনে পিভার নিকট গিয়া বলিলেন,—'দেখুন, আমি শান্তাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থনের জন্য এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছি। আপনি শুনিয়া এ বিষয়ে আপনার মত না দিলে আমি ইহা প্রকাশ করিতে পারি না।" পিতা পুত্রকে বলিলেন, বদি আমি এ বিষয়ে আমার মত না দিই,তবে তুমি कि कतिरव १ पूछ वितासन, काश इहेरल आणि आपनात জীবদ্দশায় এ গ্রন্থ প্রচার করিব না। আপনার মৃত্যুর পর আমার যেরপ ইচ্ছাইইবে, সেইরপ করিব। পিতা বলিলেন, 'আছা, কাল্ একবার নির্জ্জনে বসিয়া মনোযোগসহকারে সকল বিষয় শুনিব, পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিব।° প্রদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতার নিকট বসিয়া গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পিতা সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর, যাহা লিখিয়াছ তাহা সমস্ত শাস্ত্রসক্ত হইয়াছে ?' পুত্র বলিলেন, 'হা, আমার তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তথন পিতা বলিলেন, তবে তুমি এ বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা করিতে পার, আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই।" পিতার আদেশ পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাষ্টমনে জননীর নিকট গমন করিলেন এবং মাকে বলিলেন, "মা তুমি ত শাস্ত্র টাস্ত্র কিছু বুঝিবে না, আমি এই বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়াছি, কিছ ভোমার মত না পেলে এ বইখানি ছাপাইতে পারি না। भारत विधवा विवाद्यत विधि आह्य ।" जेज्ञ जमना मक्षा कननी অমনি বলিলেন, 'কিছুমাত্র আপত্তি নাই, লোকের চল্কু-শূল,—

মঙ্গল কর্ম্মে অমন্থানের চিহ্ন,—ঘরের বালাই হইয়া নিরন্তর চক্ষের জনে ভাসিতে ভাসিতে বাহার দিন কাটিতেছে, ভাহাকে সংসারে মুঝী করিবার জক্ষ উপায় করিবে, আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তবে এক কাজ করিবে, যেন ওঁকে (কর্তাকে) বলিও না।" পুত্র বলিলেন, কেন মা ?" জননী বলিলেন 'ভাহা হইলে উনি বাধা দিতে পারেন। কারণ ভূমি বিধ্বাবিবাহের গোলবোগ ভূলিলে ওঁর অনেক ক্ষতি হইবার সন্তাবনা।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'বাবা মত দিয়াছেন।" জননী একথা শুনিবামাত্র আরও দশগুণ উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, 'তবে বেশ হইয়াছে, তবে আর ভয় কি ?"

মা। বিদ্যাসাগরের মা ত তবে খুব বড় মনের লোক ছিলেন!

সু । কেবল এই একটি গুণের কথা শুনিয়া এত আশ্চর্যান্বিত
হইলে, না জানি তাঁহার সহল্পে আর কিছু শুনিলে হয়ত
তাঁহাকে অভুলনীয়া রমনী বলিয়া মনে করিবে। একবার
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বালির নিকটস্থ কয়েকটি, বালাণকভা
বিবাহের পরে তাঁহার বালিতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।
নবীনা বধুরা প্রাণ খুলিয়া ইহাদিগের সহিত মিশিলেন
না, বরং একটু ল্রে ল্রে থাকিতে চেটা করিলেন এবং সেই
মেয়ে কয়টিকে তাহাদের জাতি মিয়াছে বলিয়া এবং এরপ
আরও নানা প্রকারে ঠাটা ভাষাসা করিতে লাগিলেন।
তাঁহাদের কর্ল আচরণে মর্মাহত হইরা মেয়ে কয়টি রোদন
করিতেছে, দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী কারণ
জিজাসা করিলেন। সকল কথা অবণান্তর সেই সেহদয়ী

শানীসন্থা প্রবীণা গৃহিণী কন্তাদের হক্ত ধারণ করত বলিলেন "মারেরা কাঁদিও না, উহারা ছেলেমানুষ, তাতে পরের মেরে, ভোমাদের সমাদর কি বুকিবে? উহাদের কথার কি ছংখ করিতে আছে?" এই বলিয়া তিনি সেই কন্তাগুলিকে লইয়া নিজে একপাত্রে আহার করিতে বসি-লেন এবং তাহাদিগকে সংঘাধন করিয়া বলিলেন, 'দেখ, এখন ভোমরা বুঝিতে পারিলে, বে ভোমাদের জাতি বার নাই, ভা হলে আমি কি ভোমাদের সকে একপাত্রে ভাত খাইতাম ?" মা, দেখদেখি কেমন স্থলর উদারতা!

मा। अभन मा ना इटल कि अमन मरान कथन इस ?

য়। সার একটি ঘটনা উল্লেখ করিলে, তোমরা বুবিতে পারিবে তিনি কত বড় উন্নতমনা ও স্বন্ধহ্বদয়া রমণী ছিলেন। ভল লোকদের ত কথাই ছিল না; হাড়ী ছোম প্রাভৃতি নিম্নপ্রেণীর লোকদের বাড়ীতে কাহারও পীড়া হইলে দিবানিশি ছাগ্রত থাকিয়া ভাহাদের সেবা করিতেন, পথ্যের প্ররোজন হইলে, বাড়ী আসিয়া পথ্য রাধিয়া লইয়া বাইতেন। 
মা, দেখ দেখি কেমন প্রাণ গ্রমন মানের সভান বলিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় আজ স্মামাদের সমাজের বাধা বিয় অভিক্রম করিয়া অটল ভাবে দাড়াইয়া আছেন। পরের ছংখ করের কথা শুনিলে বিদ্যান্যাগর মহাশয় যে অমনি সেখানে গিয়া উপস্থিত হন, অস্তের

श्रीवदाः ७७वि विद्यागाश्च सर्गितव ्निर्णतः पुर्व छिनदाः श्रीवदाहि ।

চক্ষে জনধার। দেখিলে, তথনই যে ভাঁহার প্রাণ ভিজিয়া যায়,—চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়, সে কেবল সেই দ্যাবতী জননীর কোমল জদয়ের গুলে। বিদ্যাদাগর মহাশয় নিজে বলিয়াছেন, 'আমি যদি আমার মায়ের গুলরাশির শতাংশের একাংশ মাত্রও পাইতাম, তাহা হইলে ক্রতার্থ হইতাম। আমি এমন মায়ের সন্তান, ইহা (Glory) \* গৌর-বের বিষয় বলিয়া মনে করি।

- মা। বুড়ি কি বাঁচিয়া আছেন? আমার ইচ্ছা ইইতেছে, একবার দেখিয়া চকু সার্থক করিয়া আসি।
- ন্ম। বিদ্যাদাগর মহাশয়ের মা বাণ অনেক দিন হইল
  ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বিদ্যাদাগর মহাশয়ের বাড়ীতে
  তাঁহার পিতা মাতার ছুইখানি অতি সুক্ষর ছবি আছে।
  বদি ছবি দেখিতে চাও, তাহা হইলে একদিন দেখাইয়া
  আনিতে পারি।
- মা। আছে। একদিন যাব। এমন দিনে নিয়ে য়াবে যেদিন বিদ্যাসাগর বাড়ী থাকেন। বিদ্যাসাগরকে কখন দেখিনি, দেখে আসুব।
- স। আর ছুই একটা লোকের নাম কর না।
- সু। তার পর আমাদের জাতীয় গৌরবের ধন কেশব বাবু, থাঁহার উদার ধর্মভাব ভারতবর্ধে নবজীবন দঞার করি-য়াছে, ইউরোপ ও আ্যেরিক। বাঁহার ধর্মমত জানিবার

স্থালাপের সময়ে বিদ্যালাপর মহাশর "Glory" কথাটি ব্যবহার
করিয়াছিলেন।

জন্ত সর্বাদা ব্যক্ত; সেই মহামতি কেশবচন্দ্র, তাঁহার শৈশবের আন্তর্মন্থল, স্নেহ মমতার মুর্ক্তিমতী দেবতা জননী ক্রোড়েই বিবিধ সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা উভয়েই ধর্ম্মভাব সম্পন্ন ছিলেন। কেশব বাবু মরিবার সময় নায়ের পায়ের ধূলা লইয়া বলিয়াছিলেন, মা। তোমার মত মা সকলের হয় না। আমি তোমারই গুণগুলি পাইয়া মানুষ হইয়াছি। \* কেশব বাবু যে মনুষ্যত্ম ও বীরত্বের ছবি সংসারে রাশিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শৈশবের কোমল মনে সেই ধার্মিকা জননীই তাহার অঙ্কুরোৎপাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি স্বত্মে স্বহস্তে সেই শিশু কেশবের প্রাণের ভাবগুলিকে গঠন করিয়াছিলেন বলিয়া, আজ কেশবচন্দ্রের নামে ভারত গৌরবান্বিত,—আজ পৃথিবীর লোক বুকিতে পারিয়াছে যে, ভারতে এখনও অমিততেজসম্পন্ন সাহসী ধর্মবীর পুরুষ সকল জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

মা। এই সকল কথা গুনিলে একদিকে প্রাণ আনা ও আনন্দে পূর্ণ হইরা উঠে, আবার নিজেদের তুর্দ্দার কথা ভাবিলে প্রাণে বড়ই ক্লেশ হয়। বাবা ! তোমার কথা গুনিতে গুনিতে কতবার ভাবিয়াছি,যে শামাতে ঐ সকল গুণ থাকিলে আমিও তোমাকে উপযুক্তরূপে মানুষ করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দিতে পারিতাম; তাহা পারি নাই, কিন্তু একটা সাল্বনা এই আছে যে, সামান্ত বুদ্ধি ও জ্ঞানে যতটুকু বুকিয়াছিলাম, তোমাকে মানুষ করিবার সময়ে সেটুকু করিতে ক্লটি করি নাই।

मथा, विजीवज्ञांग २१ पृक्ता ।

मू। अकथा थोक। जात धकी घटेनात कथा विल अन। আমি একটি যুবকের বিষয় এইরপ জানি ষে, তিনি শৈশবে পিতা মাতার বে সকল সদগুণ দেখিয়াছিলেন, তাহা জীবনে পরিণত করিবার সময় আদিবার পুরেই ভাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হয়। মুবক গ্রাম্য সঙ্গীদের হাতে পড়িয়া একেবারে নিরয়গামী হইয়া যায়, ভাহার আর পাপাচারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার.—অপক্ষত মনুষ্যবর্ত্ত কিরিয়া আসিবার কোন আশা রহিল না. হতভাগ্য একবারে ইতরের ইতরত্ব প্রাপ্ত হইল, এবং বন্ধ-বান্ধব ও অপরাপর আত্মীয় স্বন্ধনের চক্ষর অন্তরালে थाकिया मिवा यामिनी प्रः एवं करहे कीवरनत मिन कांगेहरू লাগিল। কিন্তু দেই বেচারির অমর হইতে তাহার পিতা মাতার মহত্ব, উদারতা. স্থায়পরতা ও ধর্মনিষ্ঠার স্মতি বিলুপ্ত হয় নাই; সে যখন সংসারের অত্যাচারে মন্মাহত হইয়া নির্জ্ঞানে যাইত এবং রোদন করিত, তখন তাহার প্রাণে একমাত্র এই স্মৃতিই সর্ব্বোপরি জাগিয়া উঠিত:— এমন সদাশ্য ও ধর্মভীক পিতা মাতার সম্ভান হইয়া আমি আজ এত হীন ও অপদার্থ হইয়াছি! আমি এমন ধর্মময় গুহে ক্ষুগ্রহণ করিয়া পরিশেষে সর্ব্ধপ্রকার পাপানুষ্ঠানে রত হইয়। পড়িয়াছি, ইহা অপেকা মুছ্যু আমার পকে শতগুণে শ্রেয়ক্ষর ছিল-এমন পিতা মাতার নামে অগৌরব ও কল্ক আনিবার পূর্বে আমি মরিলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না।" দেখ মা, এ যুবকের শৈশবের সুকোমল প্রাণে পিতা মাতার চরিত্রের মহোচ্চ ভাব সকল অন্ধিত হইরাছিল বলিয়া

এ ব্যক্তি দেই সকল পাপানুষ্ঠানের হাত ইইতে অব্যাহতি পাইরা আজ আবার নৃত্ন ভাবে জীবন গঠন করিয়া সংসা-রের পথে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছেন, এখন ভাঁহাকে দেখিলে, যে কত আনন্দ হয় তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার

পণ্ডিত ধারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার পিতা মাতার চরিত্রগুলে উচ্চ ভাব সকল জীবনে লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার মাতা অভিশয় উদার-হৃদ্য়া রমণী ছিলেন, তাঁহার পিতার চরিত্রে অধ্যবনায়, শ্রমণীলভা ও মিতব্যরিতা গুল প্রচুর পরিমাণে ছিল, তিনি উত্তরকালে জনক জনমীর গুণগুলির অধিকারী হইয়াছিলেন। \*

- ন। এইরূপ আরও ছুই চারি জন লোকের নাম উল্লেখ কর না। এগুলি শুনিতে বড় ভাল লাগিতেছে। এগুলি বড় কাজের কথা।
- মা। আমার হরিনাম করিবার সময় হইল, আমি উঠি ভোমরা।

  ত্তিনে বলে আলাপ কর।
- य। गा, जात अक्ट्रे वन ना।
- মা। না বাবা, আর বস্লে বেলা বাবে, আবার কাঞ্চ পড়ে আছে, বৌমা একা ত আর সব পার্বে না। আমি উটিলাম। তোমরা আর একটু বনে ক্ষা ক্উ।

<sup>+</sup> স্থা, চতুৰ্থ ভাগ [

## নবম পরিচ্ছেদ।

এইরপ কি এদেশে, কি বিদেশে যে সকল মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া জাতীয় মহত্ত প্রোক্তমাজের গৌরব রুদ্ধি করিয়াছেন, সরলা, নিশ্চয় জানিও তাঁহারা সকলেই অল্লাধিক পরিমাদে, ধর্মগতপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান পিতামাতার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের অঙ্কে লালিত পালিত হইয়াছেন। জননী স্থপ্রকৃতিন্দশন্ন। ও ধার্ম্মিকা হইলে সন্তান যে সচ্চরিত্র ও ধর্মভাবপূর্ণ হয়, ইহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত তোমাকে দেখাইলাম। এ বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত চক্ষ্ সমক্ষে পড়িয়া আছে। সকল বলিব না তবে আরও কএকটা বলি শুন। ভূমি ধিওডোর পার্কারের নাম শুনিয়াছ ত ?

- য। থিওডোর পার্কারের নাম শুনিয়াছি কি? তাঁহার জীবনচরিত পডিয়াছি।
- সু। পার্কার যখন বালক, বল দেখি, তখন তাঁহার জীবনে কি এক সাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল ?
- য। ইহার সম্বন্ধে এইরপ কবিত আছে যে, ইনি যখন পঞ্চম বর্ষীর বালক,তখনই একদিন পিতার গোলাবাড়ী হইতে গৃহে আসি-তেছেন, এমন যুময়ে তিনি একটি কছপের ছানা, একটি কুল্ল জলাশয়ের পরিকার জলে, রৌদ্রে খেলা করিতেছে দেখিয়া তাহাকে প্রহার করিতে গেলেন। ভাহাকে মারি-বার কন্ম হাত তুলিতে না তুলিতে, কে যেন ভাঁহার অন্তর

হইতে ডাকিয়া বলিল 'পাকার মারিও না।' তথন পাকার চমকিত চিত্তে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু কাহা-কেও দেখিতে না পাইয়া, চারিদিক্ অক্ষকার দেখিতে লাগিলেন। তিনি সভয়ে দৌড়িয়া জননীর নিকট আসিলেন এবং ভাঁহার কোড়ে উঠিয়া সকল কথা ভাঁহাকে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কোথা হইতে নিষেধ করিল? তখন পার্কারের মাতা বলিলেন, 'বাবা,লোকে উহাকে বিবেক বলে, আমি উহাকে ঈশরের বাণী বলি, ভূমি হতই ঐ কথা শুনিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে ততই উহা স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইবে, এক সময়ে উহাই ভোমার জীবনের পথ প্রদর্শক হটবে।'

- সু। এই দেখ পার্কার এইরূপ ধর্মগত-প্রাণা রমণীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিরাই তিনি আজ উন্নতিশীল আমে-রিকা-আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। আমেরিকায় কেন, পৃথিবীর বক্ষে অক্ষয় অক্ষরে মহাত্মা পার্কারের নাম চির অন্ধিত থাকিবে। ''টম্ কাকার কুটীর' পড়িয়াছ ?
- দ। হাঁা, তাহাতে দাস ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক ভয়ানক ঘটনা লেখা আছে। সেই বই ত ?
- সু। এই দান ব্যবনার উঠাইবার জন্ম, যে সকল লোক জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, মহাজ্মা পার্কার তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর একজন। ইহাঁর উৎসাহ ও উদ্যুম, অধ্যবসায় ও ধর্মভাব আমেরিকাতে এক বিচিত্র পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। এখন তাবিয়া দেখদেখি,কয়জন জননী এই প্রকারে সন্তানদের অবিকসিত বিবেক ও ধর্মভাবকে ফুটাইবার জন্ম চিস্তিত ?

পার্কার এইরূপ ধার্ম্মিক। জ্বননীর ক্রোড়ে রক্ষিত ও তাঁহার ঘারা শিক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়াই আজ জগতের উন্নতমনা ও চিন্তাশীল পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যস্থলে আসন পাইয়াছেন।

শিক্ষিত জননী ভিন্ন সন্তান যে স্থানিকিত হইতে পারে না,এই সহজ সত্যের অসংখ্য প্রমাণ আমাদের সমক্ষে পড়িয়া আছে,অথচ আমরা জন সমাজের সর্ব প্রকার মঙ্গলের নিদান-ভূমি নারীজীবনের উন্নতি সাধনে অগ্রসর নহি।

- স। অনেক লোকের মুখে গুনিতে পাই, স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিথিলে, পারিবারিক শান্তির অভাব হয়, স্ত্রীলোকের। বাবু হইয়া যায়, তাহারা আর শাসনে থাকে না।
- স্থ। ক্ষমনা লোকদের কুসংস্থার দ্রীকরণের জন্য কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, স্থানিকার নির্দ্দল বার্থবাহ কথন অশান্তির বীজ বহন করে না। আমাদের কুচিন্তালক কুভাব সকলই তোমাদের শান্তি-প্রিয়তা ও উদারতাকে ধ্বংস করিয়। থাকে, নারী-জীবনের যে হুর্গতি হইয়াছে, প্রকৃত প্রভাবে তাহার জন্য আমরাই দায়ী—আমরাই তোমাদের এই শোচনীয় অবস্থার মূল কারণ। যে দিন নিজ পরিবারের, নিজ গ্রামের এবং অদেশের মঙ্গলের জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদিবে, সে দিন বৃত্তিতে পারিব যে, আমাদের সর্ব্ধ প্রধান করা, বাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্যের গুরুভার অস্ত্রব করিতে ও তাহা স্কল্পররপে বহন করিতে পারেন তাহার উপায় বিধান করা অবশ্র কর্তব্য কার্ব্য,—না করিয়া থাকিতে পারিব না। তোমাদের উন্নতি লা হইলে স্থামাদের জাতীয়

উরতি ইইবে না, এদেশে পৌরুষ ও মনুষাত্ব স্কুটির। উঠিকে না। এদেশের লোকের ছুদ্ধশাও ঘুচিবে না।

আর এই বে তোমার বাবা তোমাকে একটু আদটু লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, তাহাতে ত আমার গৃহে কোন আশান্তি বা বিশৃশ্বলা ঘটে নাই, বরং আমার এই ক্ষুদ্র সংসারে শান্তি ও আরাম বিরাক্ষ করিতেছে বলিয়া সর্কানা অনুভব করি। কই আমার রদ্ধা মাতা, বিনি নিরন্তর হরিনাম জপ করিতেছেন, তিনি ত কোন দিন তোমার উপর বিরক্তি প্রকাশ কিছা তোমার লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি ছ্বনা প্রকাশ করেন নাই?

স। যেরূপ অবস্থার ভিতরে বাস করিয়া তুমি নিয়ত সুথ ও
শান্তি ভোগ করিতেছ, তাহা কয়জন লোকের ভাগ্যে ঘটে,
আর ঘটিলেও কয়জন লোকই বা তাহা রক্ষা করিয়া ভোগ
করিতে পারে ? তুমি বে অবস্থাকে সুথের বলিয়া মনে কর
অনেক লোক হয়ত তাহাতে সন্তুষ্ট নহে। আর বিশেষতঃ
তোমার সংগারে যে শান্তি ও সুথ বিরাক্ষ করিতেছে তাহার
প্রধান কারণ এই যে, তোমার মায়ের মত শান্তস্থভাবা ও
ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোক অতি অক্স দেখা যায়। না বুবিয়া কত
দিন কত অস্থায় কাজ করিয়াছি কিছ এক দিনের জন্য
একটিও মন্দ কথা শুনিতে হয় নাই। যাহা কিছু বলেন
এমনি মিষ্টি করিয়া বলেন যে, কেহ বিরক্ত হইতে পারে না।
স্থা এ সংসারের সমগ্র সুথের অক্ষাংশের অধিক তোমাদের

স্থ। এ সংসারের সমগ্র স্থানের অদ্ধাংশের অধিক তোমাদের উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে। তোমাদের জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে, জনসমাজ যে সকল বিষয়ে লাভবান হইবে, সেই সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহা তাহাই
এই শিশু পালন । কুসংস্থারের অন্ধকারে আরত. ভূত
প্রেতের আবাসভূমি নারীছদয়ের পরিবর্তে সুশিক্ষার শুলালোকে আলোকিত রমণীমন যদি কখন কোমলমন বালক
বালিকার পরিচালক হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশের
ভবিষ্যৎ অন্থবিধ আকার ধারণ করিবে তাহাতে অণুমাত্র
সন্দেহ নাই।

- স। আরও যে কত বড় বড় লোকের নাম করিবে বলিলে, বাঁহার। মায়ের গুণে সংসারে মনুষ্যত্ত ও অতুল প্রতিভার দৃষ্টান্ত রাথিয়া গিয়াছেন ?
- ন্থ। আমেরিকার জন্ র্যাণ্ডল্ফ নামক একজন রাজনৈতিক পণ্ডিত বলিয়াছেন:— 'আমি ঈশ্বর-দেনী নান্তিক হইয়া ঘাইতাম, যদি আমার সেই শৈশবের স্থৃতি নিয়ত আমার স্মরণপথে উদয় না হইড, যখন আমার পরলোকগভা জননী আমার হাত ছ্থানি ভাঁহার হাতের মধ্যে রাখিয়া আমাকে আমার হাঁটুর উপর বসাইয়া বলাইতেন 'আমাদের পিতা স্বর্গতে আছেন।"

জননীর ধর্মভাব ও চরিত্র যে সন্তানের জীবনে কি
আশ্চর্যপরিবর্ত্তন আনিতে পারে, ইংরাজ কবি কাউপারের
বন্ধু রেভারেও জনু নিউটনের জীবনে তাহার এক চমৎকার
দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া বায়। ইনি পিতামাতার মৃত্যুর পর
নাবিকের কার্য্য করিতে করিতে যখন যৌবনের চঞ্চলতা
বশতঃ পাপপথে পদার্পন করেন এবং বহুকাল সেই পাপহলে ভ্রিয়া আজুনষ্ট করিতেছেন, তখন সহসা এক জিন

শৈশবে জননীর নিকট প্রাপ্ত সতুপদেশের স্মৃতি ভাঁহার সমগ্র মন প্রাণকে অধিকার করিয়া কেলিল। তাঁহার বোধ হইল, যেন জননী পরলোকের আবরণ উদ্মোচন করিয়া তাঁহার প্রাণে প্রকাশিত হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে ধর্ম ও সাধভার পথ দেখাইয়া দিয়া গেলেন।

বোষ্টন নগরের কোন বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের পরীক্ষার गमरा, আমেরিকার ভুতপূর্ব প্রধান রাজকর্মচারী (Ex-President Adams) উপস্থিত ছিলেন। বালিকারা ভাঁহাকে যে অভিনন্দনপত দেয়, তাহাতে তাঁহার হৃদয় বড় আর্দ্র হয়, অভিনন্দন-পত্রোন্ডরে,তাঁহার নিঙ্গ জীবনের উপর, স্ত্রীচরিত্রের বল কতদুর কার্য্যকারী হইয়াছিল, তাহা তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটি কথায় অভি সন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন:-"भागरत ज्यामि मानव जीवरानत नर्वतत्वर्ष स्टर्थत निर्मान रव সুশিক্ষিতা ও সম্পূর্ণরূপে সম্ভান পালনে সক্ষমা জননী, তাহাই লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহারই নিকট ধর্ম ও নীতি শিক্ষা था छ **इरेग़ाहि, यांश हितकीवन आमांत मदनत मनी** इरेग़ाहि। আমি এ কথা বলি না যে, যেরূপ সম্পূর্ণভাবে তাঁহার সাধুতা ও ধর্মভাব আমাতে থাকা উচিত, তাহা আছে. তথাপি हेश चौकात कता चारचाक. ना कतित्व, त्नरे शृक्रनीया कननीत প্রলোকগত আত্মার উপর অবিচার করা হয় ব জীবনে যাহা কিছু ফ্রটি লক্ষিত হয়, তাহা ভাঁহার দোবে নহে. আমি যে সকল বিষয়ে তাঁহার পরামশানুলারে চলি নাই, ইহা তাহারই ফল মাত্র। †

<sup>\*</sup> Smiles' character page 39.

<sup>+</sup> Smiles' character, page 47.

ক্রাবের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলিডেন ঃ— শিশুর ভাবী মকলামলল সম্পূর্ণরূপে মায়ের উপর নির্ভর করে, তাঁহার নিজের জীবনে যে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জত্যধিক পরিমাণে তাঁহার ইচ্ছার স্থবিকাশ ও স্থপরিচালন, উদ্যম ও আত্মশাসন প্রভৃতি গুণে লাভ করিয়াছিলেন—যে সকল গুণ লাভে তাঁহার জননী যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত প্রণেতাদের একজন বলিয়াছেন, তাঁহার জননী ভিন্ন অপর কাহারও আদেশ তাঁহার উপর চলিত না, যিনি সহুপায় অবলমনপূর্বক স্নেহ-ভালবাসাপুর্ণ শাসন ও জায়ামুষ্ঠান দারা সন্তানকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইতে, তাঁহাকে ভালবাসিতে, সম্মান করিতে এবং তাঁহার আদেশ পালন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, সেই জননীর নিকটই তিনি বাধ্যতাগুণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। শ

সরলা, স্থান্দা ও সদস্পান সকল এইরপে বংশপরম্পরাগত হইরা লোক সমান্ধকে অশেষ কল্যাণ ও মদল ভাবে পূর্ণ করিরা থাকে। এখন ভাবিরা দেখ, স্ত্রীক্ষাতির ক্ষমতা সকল কালে, সকল দেশে সমান কি না। লোকসমান্ধের রীতিনীতি ও চরিত্র জীক্ষাতির অবস্থার উন্নতি ও অবনতির উপর নির্ভর করে। বেখানে রমনীকুল বে পরিমাণে উন্নত ও শিক্ষিত, সেখানে লোক সমান্ধ্রত গেই পরিমাণে উন্নতির সোপানে জগ্রসর, বেখানে ক্রী-চরিত্র কৃশিক্ষা, কুসংক্ষার ও ক্যাচারের মধ্যে ভূবিরা আছে, দেখানে দেখিবে, মনুষ্য সমান্ধ্রও অধো-গতি প্রাপ্ত—হীনদশাগ্রস্ত।

<sup>\*</sup> Smiles' character page 42.

## দশম পরিচ্ছেদ।

এইরপ আলাপ ও আলোচনা হারা যে সকল কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে, যে সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত করা উপ-ৰুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে, সরলা ও সুবোধচন্দ্র সেগুলি অতি ষত্তে সংগ্রহ ও সাধন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। অল্প কথায় এই वना यारेट পात ए, जारामत कीवानत गीं कितियाह. আকারা আশার পথে অপ্রসর হইতেছে, প্রাণের লুকাইত সাধু ভাৰগুলি ফুটিয়া উঠিতেছে, উষা সমাগমে অন্ধকার যেমন দূরে পলায়ন করে, সাধু সকল্পের প্রভাবলে অপবিত্র ভাবগুলি তাঁহা-দের জীবন-ভূমি হইতে ক্রমশঃ বিদায় গ্রহণ করিতেছে। কর্ভব্য-জ্ঞানের এমনই প্রভাব যে, মানুষের জড়তা ও আলস্থ চির্দিনের মত मृत कतिया (नय । देशीएमत आए। कि अक जाम्हर्या उरमार ও উদ্যম জ্বিল যে, ইহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ইহাঁর। শিশু সন্থানটিকে মানুষ করিবার জক্ত বন্ধপরিকর হইলেন। ইতিমধ্যেই এমন অনেক সঙ্কেত, অনেক উপায় জানিতে পারিরাছেন যাহা তাঁহাদের চারি পাঁচ মাসের সম্ভানের উন্নতি-কল্পে নিয়োগ করিতে পারেন। অদ্য সন্ধ্যার সময়ে সুবোধচন্দ্র তাঁহার জননী ও ক্রীকে লইয়া এই সম্বন্ধে আলাপ করিতে বিষয়াছেন।

ন্থ। মা, ভূমি আমাকে মানুষ করিবার সময়ে ধে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে, দেদিন তাহার অল্প করেকটি মাত্র বলিয়াছি। মা। যে সকল কৃষিক্ষানিবন্ধন শিশুর জীবন কুপথগামী হয়,
আমি তাহাই কেবল উল্লেখ করিয়ছিলাম এবং কি উপায়ে
তোমাকে সেই সকল হইতে দূরে রাখিয়াছিলাম, তায়াই
দেখাইয়ছিলাম। আমি এমন কিছুই বলি নাই, যাহা
সাক্ষাৎভাবে ভোমার বাল্যশিক্ষার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে। আজ সেই সহজে কিছু বলিব। আর ভোমাকে
যে সময়ে মানুষ করিতে হইয়াছিল, তখনও জ্ঞানের জল্লতাবশতঃ যে সকল বিষয় ভাল বুঝিতাম না,এক্ষণে র্ল্পা হইয়াছি,
শিশুকে মানুষ করিবার সময়ে যে সকল উপায় অবলম্বন করা
উচিত, তাহা জনেক অধিক জানিতে পারিয়াছি।

দেশ, সুসন্তান কর্মকেতে ধর্মের প্রাদীপ হন্তে লইয়া জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইবে, এ ইছা সকল পিতা মাতার মনে জাগরক থাকে। কীর্ত্তিমান সন্তান লাভ বংশের গোরব। যে পরিবার, সুসন্তানের বিচরণে পরিত্র হয়, ভাহাদের যশংকারভে যে পরিবার, সুসন্তানের বিচরণে পরিত্র হয়, ভাহাদের যশংকারভ যে পরিবারর, স্বাভ্তারের মুখ উজ্জ্ল হয়, সে পরিবার, স্বাস্থ হব এই কুশিক্ষা-মরুজুমে শান্তি, পরিক্রতা ও সল্লাচারের উৎস, ভাহাতে কি আর সন্দেহ জাভ্ছে । কিছ হংশের কথা নলিতে প্রাণ কাটে, সেরুপ নির্দেশ ও বিমল শিক্ষার উপযোগী আদর্শ পরিবার আমানের দেলে জাতি বিরল। তুর্নি ইংরাজী শিথিরাছ, আনেক ইংরাজী ইং হইদের শিক্ষানিকার উপযোগী জনেক কথা সংগ্রহ করিরাছ এবং ভাহা রৌমাকে বলিয়া দিতেছ । আমি ইহার বিরোধী নিন্ধি, সেখানে নাহা কিছু সমুপ্রদেশ পাওয়া বার ভাহাই গ্রহণ করিতে হইবে, কিছু সমুপ্রদেশ পাওয়া বার ভাহাই গ্রহণ করিতে হইবে, কিছু সমুপ্রদেশ গোওয়া বার ভাহাই গ্রহণ করিতে হইবে, কিছু সমুপ্রদেশ হেলেনের মানুন্ত করার ক্রতে আমানের দেশীর

আদর্শচরিত্র সকলও গল্পছলে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

- সু। মা, আমার মনে হয়েছে, আমি যখন খুব ছোট, ভূমি
  আমাকে নিকটে বসাইয়া, রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান,
  রত্মাকরের মুক্তি প্রভৃতি গল্প করিয়া শুনাইতে, আমি এমন
  আবাক হয়ে, ভোমার মুখের দিকে তাকাইয়া,সেই সকল কথা
  শুনিতাম যে,তাহা আর কখন ভূলি নাই, দেখ আজও আমার
  সেই সকল কথা বেশ মনে আছে।
- মা। রাজ। হয়ে হরিশ্চন্দ্র যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও ক্রেশ স্বীকার করিয়া সত্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন,— পাপী রব্রাকর রামনাম সাধন করিয়া যেরূপে নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন ও শেষে বাল্মীকি নামে জগতে পরিচিত হন, তাহাই যদি কোমলমতি শিশুর সরলমনে অঙ্কিত করিয়া না দিব, তবে ছেলে কি করিয়া সত্যের জন্ম প্রাণ দিতে.—ভগবানের জন্ম সকল সুখ বিসর্জন দিতে শিখিবে ্ শিশুর নিকট গল্প যদি করি. তবে রদ্বাকরের মুক্তি, -হরিশ্চক্রের স্বার্থত্যাগ, - মুধিছিরের धर्मानिष्ठी, - ভीष्मत भत्रभयााट भग्नन धरा व्यक्तात तग-কৌশল ও বাহুবল অতি সরলভাষায় শিশুদিগের নিকট গল্প করিব। গল্প বদি করি, তবে শিশুদিগকে নিকটে বসাইয়া রামচন্দ্রের পিতভক্তি, ভাতবংস্কৃতা ও কোকর্মনের জন্ত স্বার্থত্যাগ,লক্ষণের অগ্রজানুরাগ ও বীরত্ব গল্পছলে শিশুদিগকে कुम्पतकरा वृक्षाहेश पित । तामकुमाती नही निवालस निव-নিন্দা সম্ভ করিতে না পারিয়া আত্মত্যা করিয়াছিলেন। রাজদুহিতা ও রাজবধু হইয়াও দীতা রামচন্দ্রের সহিত বন-

ামনে প্রস্তুত হইলেন। অর্ণ্যবাদের সকল প্রকার ছ:খ কন্ত ভাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াও, কেহ ভাঁহাকে দেই ছুক্সহ সকল হইতে বিরত করিতে পারিল না । রাম-সহবাদে জানকী ্ চিরদিন ছঃখ কষ্ট পাইলেও কখন রামের নিন্দা করিতেন না। প্রস্থার রামকেই পাইবার জন্ম কামনা করিয়াছেন। দরিক্র ব্রাহ্মণকুমার সত্যবানের আসর মৃত্যু জানিয়াও সাবিত্রী জাঁহাকেই পতিছে বরণ করিয়াছিলেন এবং সংসা-রের সমক্ষে প্রেমের এক আন্চর্য্য দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছি, এই সকল জাতীয় চরিত্রের অক্ষয় দৃষ্টান্ত স্কল সরলভাষায় কচি ছেলে মেয়ের অক্টন্ত মনে মুদ্রিত করিয়া দিতে চেষ্টা করা সর্বতোভাবে বিধেয়। লোকে সম্ভান লাভ মহা পুণ্যের কার্য্য বলিয়া মনে করে; বে प्रात्मत लाक वरभतका ना इहेरल, मर्सनाम इहेन दनिया मरन করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সম্ভানগণকে মামুৰ করিতে खेमाजीन (मशित्म श्वार्ग वर्ड दःथ इत, अवह मर्समारे बद्रम ঘটিতেছে।

- সু। মা, কেন এমন হইল ? লোকে কি এ সকল ভাবে না, ভাল ক্রিয়া এ সকল বুঝিতে পারে না বলিয়া কি আমাদের এমন তুর্জনা ঘটিতেছে ?
- মা। বাবা, আজ কালকার লোক অধিক পরিমাণে সংসার-বৃদ্ধির বশবর্জী হইয়া কাজ করে, ধর্মবৃদ্ধি ও ধর্মভাব জনসমাজ হইতে দুরে পড়িয়াছে, তাই আমাদের এমন দশা ঘটিয়াছে। বনে না গেলে ধর্ম হয় না, ব্যবসায় করিতে গেলে, প্রভারণার

প্রাজন, চাকুরী করিতে গেলে প্রবঞ্চনা করা ও ঘুস নেওয়া অস্থার নহে; এইরূপ অস্থা ভাব সকল যে আমাদের দেশের লোকের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এই আমাদের সর্বনাশের কারণ, এমন অবস্থায়, মা বাপ নিজেরা মানুষ হইতে পারিবে না, নিজেরা মানুষ না হইলে সন্তানগণকে মানুষ করিবার জ্ঞানই জ্যাবে না।

পদ্র দর্শন, বধিরের শ্রবণ, বোবা লোকের কথা কথয়া, পদ্র পর্নতে উঠা, বাগনের চাঁদ ধরা আমার কাছে দলত বোধ হইতে পারে, কিন্তু নিজেরা মানুষ না হয়ে, মানুষের মত সন্তান লাভ করিতে ইছা করা, সত্যবাদী ও ধর্মাকাজ্জী লোক না হইয়া, সন্তানদের ধর্মময় জীবন দেখিতে ইছা করা, নিজেরা ব্যভিচারী ও পুরাপায়ী হইয়া সুসন্তানের পিতা ইইতে বাওয়া অপেক। অসকত কার্য্য আর কিছু আছে বিশ্বা আমার বোধ হয় না। আবার, যে মা ভূতভয়ে ভীতা, রুষ্ণপক্ষের রাজিকে ভূতের জীড়াকাল ছির করিয়া রাধিয়াছে, পুস্তাকে পীড়া—পীড়াকে পেশাচিক আজমন বিশ্বা করে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে বিশ্ব উন্নতমনা লোক হইবে, কি করিয়া আশা করা যাইবৈ প

- স্থ। আমাদের দেশের পুর্মাধস্থার সহিত বর্তমানের তুলনা করিয়া মাতুমি কিছু মন্দ দেখিতে পাওনা ?
- ম। । একটা ভ্রানক পরিবর্তন এই ঘটিরাছে বে, অংশে নোক পর্মের দিকে ভাকাইয়া, কর্তব্যের দিকে সৃষ্টি রাখিয়া মকল কার্যাই সম্পন্ন করিছে। এমন পরিবার এখনও দেখিতে পাঁধয়া বার, আধাতে দ্বন্ধা গৃথিবীয়া সকলকে

আহার করাইয়া নিজে আহার করিতে বসিবেন-এমন সময়ে একজন অভিথি আসিয়াছে শুনিয়া, 'বাডাভাতে' অভিথির সেবা করিলেন এবং নিজে বর্ভ অনাহারে সমস্ত मिन को होहें तन, अथवा श्रेनती इसनामि कदिना आहात করিলেন। শিশুরা গৃহে আপনার মা, কিখা ঠাকুর মাকে এইরপে ভাগ **খীকা**র করিতে দেখিত। পর্যকালের হিদ্দু পরিবারে অপরিচিত পীড়িতের সেবা গুলাষা বিপরকে আশ্রয় দান, অতিথিকে অন্ন দানের অভাব ছিল না, গ্রামের অতি ইতর লোকের সহিত সম্ভান্ত পরিয়ারের অন্ত বয়স্ক বালকদিগের এক একটি সম্বন্ধ থাকিত.—কেই কাহাকেও ্ডুছ ডাছিলাের ভাবে দেখিত মা। এই সকল কারণে শিশুরা সহজ্বেই দ্যাশীল, ক্রদ্যবান ও মিইভামী হইতে শিখিত। বড় ছুংখের সহিত বলিতেছি, সে সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে। পূর্বে ছেলেরা গৃহের সবল প্রকার কাব্দের ভিতর দিয়া ক্রনিকা পাইত, এখন তাহার ঠিফ বিপারীত অবস্থা দেখিতেছি।

- সু। মা, তোমার কথাগুলি বড়ই মিষ্ট লাগিতেছে, আহা, সেই আমাদের নাপিতকে কাকা, ধোপাকে কোঠা বলিরা ডাকি-ডাম, কখন মুধু মাম ধরিলে, অম্নি বাবা আমাকে তির-কার করিতেন, আমার সেই সকল ছেলেবেলার করা মনে পড়িতেছে।
- মা। পূর্বে, আর মাথে তের পার্রাণে ধর্মা কর্মের ক্রেক্সন ছিল, এখন ক্রমে সে সকল উঠিয়া নাইভেচ্ছে, লগচ তা হার পরিবর্তে লোকে নৃত্য কিছু গ্রহণ করিতেছে মা,ধর্মানুষ্ঠানের স্থানসকল

ক্রমশঃ শৃষ্ঠ হইয়া পড়িতেছে; শিশুরা বখন দেখে বে তাহাদের জনক জননীরা ভগবানের নাম বিশ্বত হইয়া—সর্বথাকার ধর্মাস্ঠান বর্জিত হইয়া জীবন বাপন করিতেছেন,
তখন আর তাহাদের উৎকৃষ্ট ধর্মজীবন বাভের আশা
কোথার ৪

- স্থা। পরের দোষাসুসন্ধানে ও পরচর্চ্চার আমরা। বেরুপ ব্যন্ত, যে অপরাধ নিজের হইলে তিল প্রমাণ হয়,তাহাই অস্তেতে পর্বত প্রমাণ করিয়া, ভাহারই সমালোচনায় যেরুপে সময় কাটাইয়া থাকি, আজ্পদোষ লম্ম করিয়া পরের দোষাধিক্যে আনন্দ করিতে বেরুপ ব্যস্ত, ভাহা দেখিয়া শিশুরা অতি শৈশবকাল হইতে সেকল শিক্ষা করিয়া থাকে; এইরুপ অবস্থাতে আজ্মন্তি-বিহীন পিতা মাতার তত্বাবধানে শিশুরা কৃশিক্ষা পাইয়া, উত্তরকালে সংসারের অশেষ অকল্যাণ সাধন করে, এই জন্ত পিতা মাতার বিশেষ ভাবে অরণ রাখা উচিত, যে ভাহাদের প্রত্যেক কার্য্য ভাহাদের বালক বালিকার প্রতিত মৃত্ত্রের শিক্ষণীয় বিষয়।
- মা। বালক বালিকারা যদি জানিতে পারে যে, তাহাদের পিতা
  মাতা এই চরাচর বিশ্বের অধিপতি পরমেশ্বরের সন্তাতে
  আক্ষাবান্ নহেন—শিশুরা যদি জানিতে পারে যে, তাহাদের
  পিতা মাতা নিজ নিজ অপরাধের দিকে তীক্ষ কৃষ্টি রাখেন
  না, অনেক সময়ে আপনাদের মমতাময় জীবনের উপর
  সমর ব্যবহার করিয়া অবিচারৰজ্জিত জীবন যাপন করিতেছেন, তখন বে বালকেরা আশৈশব দায়িঘ্বজ্জিত জীবন
  গঠন করিয়া উদ্ধরকালে স্বার্থপরতার বিকট বেশে লোক-

সমাজে বিচরণ করিতে শিখিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

ন্থ। একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ধার্ম্মিকের ধর্ম জ্ঞান, রাজার রাজ্যশাসনের জ্ঞান, সমাজ-তত্ত্বিতের সমাজ-শৃত্মলা-বিষয়ক জ্ঞান এবং লোকের প্রকৃতিও সেই প্রকৃতিগত অভাব জ্ঞান না থাকিলে প্রকৃত প্রভাবে উপযুক্ত গৃহস্বামী ও পাক। গৃহিণী হওয়া যায় না। এককালীন এই সকল গুণের সম্বিকাশ ভিন্ন নরনারী সংসারধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হন না, আর তাহা না পারিলেও পারিবারিক মক্ললসাধন অসম্ভব হইয়া পড়ে। যিনি যে পরিমাণে এই সকল গুণ লাভ করেন, তিনি সেই পরিমাণে সংসারে কৃত্কার্য্য হইয়া থাকেন।



## এক।দশ পরিচেছদ।

ইংার পর প্রার এক বংগরেরও অধিককাল চলিয়া গিয়াছে। নানা প্রকার রোগ ও আলাভির ভিতর দিয়া এক ৰৎসরকাশ কাটিয়াছে। স্ববোধচক্রের জননী, পুত্র, পুত্রবধু, পৌত্র, কন্তা, জামাতা ও দৌহিত্রী প্রভৃতি অরেকগুলি আত্মীয় স্বজনকে পশ্চাতে রাথিয়া প্রলোক গমন ক্রিরাছেন। জননীর প্রাদ্ধাদি कार्या मन्नामरनत नगरत सरवांधहरत्वत छविनी, स्रामी ७ शूलगर পিতালয়ে আসিয়াছিলেন। স্থবোধচক্ষের জন্মভূমি ও বাস্থান জেলা ২৪-পরগণার সীমান্ত প্রদেশের কোন মন্ত্রান্ত পলীতে। তাঁহার পরিব্দনবর্গ সকলেই আপাস্ততঃ কিছু দিনের জন্ত গৃহে-তেই পাছেন. তিনি নিজে কলিকাতার বাদাবাদীতে থাকেন, সময়ে সময়ে বাটী গিয়া সকলকে দেখিয়া আসেন, কখন কখন পতामि बाता गरवाम महेशा थाक्न, छाहात अननीत शतताक, গমনে সংসারের সমস্ত কার্য্যেরই ভার একপ্রকার সরলার উপর পড়িয়াছে। সরলা এই গুরুতর ভার একাকিনী বহন করিতে অসমর্থ ইইয়া সুবোধ্চক্রকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। সুবোধ-চন্দ্ৰ অদ্য আফিস ক্ষেত্ৰ আবিয়া একান্তে বনিয়াছেন এবং এক একবার পত্রথানি পড়িতেছেন, পাৰার অনস্থমনে কি ভাবিতে-ছেন। পত্ৰখানি এই :-

পত্র লিখিতেছি, ভূমি হয়ত পত্রখানি পড়িয়া বড়ই চিস্তিত হইবে কিন্তু না লেখাও ভাল হয় না। মেজকর্তা (সুবোধের কাকা) পীড়িত,—বাড়ীতে অধিকাংশ ছেলেদেরই অমুখ, আমাদের খোকার একট একট খর হয়, আর খুব কাশি আছে। মেজ কর্তার চিকিৎসা হইতেছে, কিন্তু রোগের উপশম হইডেছে না। যদি পার, একবার বাড়ী আদিতে চেষ্টা করিবে। ভূমি বাড়ী আসিলে, ঠাকুরঝি খগুরবাড়ী থাবার বন্দোবন্ত করিবেন, তিনিও যাবার জন্ম বড় ব্যস্ত হয়েছেন। আমি একাকী সকল কাজ ভাল করিয়া করিতে পারি না। ভাবি একরকম করিব, হয়ে যার আর একরকম। ছেলেটির পা হয়েছে, দে দৌডাদৌডি ঘাটে যায়, দর্বাদা ভাষার উপর চক্ষু রাখিতে হয়, না রাখিলে মারা যাইবে। ঠাকুরবির ছেলেতে ও আমাদের খোকাতে যে-कान बक्छ। ज्या नहेश। युष्टे अगुष्ठ। हश. अधिकारम मम्ब बहे সকল গোলযোগের ভিতরে আমি পথ দেখিতে পাই না. ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না, কি করিলে ঠিক কাঞ্চটি করা হয়। খাৰার জিনিস নিয়ে কিন্তা কোন খেলনা নিয়ে ছুই ছেলেভে গোল বাঁধিলে আমি আমার ছেলেকে বলি, তোমার অংশ উহাকে দাও, আমি তোমাকে আবার দিব, সে আমার কথা মত ভাহার দ্রব্য ঠাকুরঝির ছেলেকে দিয়ে দেয়, তার পর ঠাকুরঝি আবার ভাঁহার ছেলেকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া, খোকার ধ্রব্য খোকাকে দিয়া দেন। অনেক সময়ে আমাকে বড়ই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়, সৌভাগ্যের বিষয় এই বে, ছেলেদের ঝগড়া লইয়া আমাদের नत्म (छाइक कोन मनास्तर इस ना। ठाकुत्रवि दिन विदिन्त ক্রিয়া চলেন, তাঁহার একটা দোষ এই যে, যার তার কাছে আমার वर् दिनी श्रम्भा करतन, वह कन्न जानि छाहात छ्रमत बक्र विज्ञका । अ एक मान असी साह प्रकार, साम अर्थ कर्त कर है है है प्रकार

जामि ছেলের সহতে সর্বদাই বড় ভাবিয়া থাকি। সে এখন

হাটিতে শিথিরাছে, সে এখন কথা কহিতে শিথিয়াছে, কত কি বলে, তাহার মনে কত কচি কচি চিন্তার উদর হয়, সে তাহা বলিতে যায়, বলিতে পারে না, কথায় প্রকাশ করিতে চেপ্তা করে কথা ভূটে না,বলিতে না পেরে, অপ্রপ্তত হয়ে হেলে ফেলে, আমার নিকটে আসিয়া আধ আধ মিপ্ত কথায় কত কথাই জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহার সকল কথা ভাল করিয়া বুবিতে পারি না, যাহা বুবিতে পারি তাহা তাহাকে বুবাইয়া দেই, এ সময়ে তুমি নিকটে থাকিলে বড়ই মুখের হইত। আর যাহা কিছু বলিবার সাক্ষাতে বলিব, আমি এক প্রেকার ভাল আছি।

তোমার-সরলা।

পত্রখানি পড়িয়া আছে; সুবোধচন্দ্র অনেকক্ষণ বনিয়া কি
চিন্তা করিলেন ? তিনি কি ভাবিতেছেন বে সাগামী খনিবার
বাড়ী গিয়া তাঁহার স্থথের আধার—খান্তির প্রস্রুষণ—সরনাকে
কলিকাতায় আনিবেন এবং নিজের নিকটে রাখিবেন ? তিনি কি
ভাবিতেছেন তাঁহার একমাত্র শিশু সন্তান ঘর ও কাশিতে ক্লেশ পাইতেছে, তাহাকে সুচিকিৎসকের স্থীনে রাখিয়া সারোগ্য করি-বার জক্ত কলিকাতায় আনিবেন ? এ সকল চিন্তা যে তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, এমন নহে, কিছু আর এক গুরুতর চিন্তার গভীর
সক্ষকারে তাঁহার ব্রীপুজের চিন্তা ভূবিয়া গিয়াছে! তিনি
ভাবিতেছেন খুড়া মহাশয় শীড়িত। চিকিৎসা হইভেছে শীড়া আব্রোগ্য হইতেছে না, যদি সহসা তাঁহার কিছু তাল মন্দ্র হয়
তবে ত সকলেই বড় বিপদে পড়িব। তিনি অভিভাবকের স্থায়
সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাঁহার সভাবে সংসারটা অক্ষকায় ছইয়া
বাইবে, তাঁহার গঙাটী শিশু সন্তানকে মাসুষ করা আমার মত मामाक चारवत लाटकत कर्च नटर. अथह ना कतिया वैहिव ना । আবার বিষয় সম্পত্তি যাহা আছে, তাহাতে চলিবে না। জীমার পিতৃবিয়োগ হইলেও খুড়া মহাশয়ের সন্ধাবহার ও মঞ্চলাক জ্ঞার আশ্রমে থাকিয়া পিতার অভাব অনুভবই করিতে পারি নাই, এইবার বোধ হয় আমি এই একজনে ছুইজনের অভাব বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। মা ছিলেন যেন একটা অবলম্বন ছিল বলিয়া মনে হইত, কিছ তিনিও সংসার-বন্ধন মুক্ত হইয়া পর-লোকের পথে অগ্রসর হইয়াছেন, আমি এ ছুদিনে কোন্ দিক্ রাখিব ? কর্মকাঙ্গ করিতে গেলে, বিষয় রক্ষা হইবে না, বিষয় রক্ষা করিতে গেলে, সংসারের ব্যয় নির্দ্ধাহ হওয়া ভার হইবে। নানা চিন্তার পর শনিবার গৃহে ধাওয়া ও প্রয়োজন বোধ হইলে খুড়া মহাশয়কে কলিকাতার আনিয়া চিকিৎসা করান স্থির করিলেন. এম এই ভাবিতে ভাবিতে উঠিলেন, যে পরে ভগবানের ইচ্ছা যেরপ হয় তাহাই হইবে, আমি আমার কর্ত্তব্য জ্ঞানে যাহা ভাল বুঝি তাহাই করি।

শনিবার রাত্রিতে সুবোধচন্দ্র বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন পাড়ার হাত জন বন্ধু তাঁহার কাকার শয়ন গৃহে বসিয়া আছেন, তিনিও চুপে চুপে তথায় গিয়া উপবেশন করিলেন। একজন রোগীর কাণে কাণে ধীরে ধীরে বলিলেন, সুবোধ বাড়ী আসিয়াছে। রোগীর মুখ উৎসাহে পূর্ণ হইল, ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া রোগী সুবোধের দিকে তাকাইলেন, তাঁহার মেহ-প্রবণ ক্ষম বিগলিত হইল, তিনি অঞ্চপূর্ণ নয়নেও ভরম্বরে বলিলেন 'আমি চলিলাম এই অপগও শিশুওলিকে দেখিও তুমি ভিন্ন ইহাদের আর কেহ নাই।' সরস প্রাণ সুবোধ-চন্দ্র নীরবে কর্মর জলে বক্ষ ভাগাইতে লাগিলেন।

গুর্ভাবনার ভিতরে রাত্রি কাটিল, গ্রাম হইতে গুই তিন ক্রোশ দূরে ভাল ডাব্দার আছেন, তাঁহাকেই আনিবার জন্ম স্থবোধচন্দ্র লোক পাঠাইলেন, বেলা আট্টার সময়ে ডাব্দার আদিলেন, রোগীকে দেখিয়া বলিলেন পীড়া খুব কঠিন হইরাছে সন্দেহ নাই, তবে আরোগ্য হইবার আশাও যায় নাই, চিকিৎসার ভালরূপ বন্দোবন্ত হইলে বাঁচিতে পারেন। আমিই আরোগ্য করিতে পারি, কিন্তু প্রত্যহ এই গুই তিন ক্রোশ পথ আসা আমার পক্ষে স্থবিধা নহে, কারণ সেখানে অনেক লোকের পক্ষে বড় অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

- সু। রোগীর শরীরের অবস্থা কেমন ? কলিকাভায় লইয়া যাইবার ক্লেশ কি ও শরীরে সহু হইবে মনে করেন ?
- ডা। খুব সাবধানে লইতে পারিলে হয়।
- স্থ। রেলেতে লইয়া যাইব, কি সমস্ত পথ পান্ধীতে লইয়া যাইক,?
- ভা। রেলেতে লইবার অস্ত্রবিধা অনেক, ২।৩ বার উঠাইতে নাবা-ইতে হইবে অত নাড়াচাড়া সহু হইবে না, খুব শাস্তভাবে বেশী লোক দিয়া পান্ধীতে লইয়া বাওয়াই আমার মতে বিবেচনা সিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়।

সে দিন কার ব্যবহারের জন্ম ডাকার বাবু ঔষধ দিয়া গেলেন, জত্যক্ল কাল মধ্যে পাকী ও বেয়ারা উপস্থিত হইল। সুবোধ চক্র দুই জন বন্ধুকে পাকীর সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। আহারাতে পরিবার পরিজনকে নইয়া সুবোধ চক্র গাড়ীতে খুড়া মহাশয়ের পৌছিবার পূর্কেই কলিকাতার বাটীতে পৌছিলেন, ইহা-দিগকে বাটীতে পৌছাইয়া দিয়া, সুবোধচক্র এক খানি গাড়ী ভাড়া করিয়া দেই পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, যে পথে তাঁহার

थ्णा भरागात्रत जानिवात मञ्जावना । महत्त्रत वाहित्त किहू पृत অগ্রসর হইতে না হইতে দেখিলেন ভাঁহাদেরই পান্ধী আসিজেছে তথন তাঁহার বন্ধুষয়কে গাড়িতে উঠাইয়া লইলেন, এবং জিজাসা कतिया कानित्नन विराध किছू अञ्चित्री इस नारे, अवर अवशानिश যথারীতি খাওয়ান হইয়াছে। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, রৌক্ত ভুপুষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া অটালিকারান্তির অগ্রভাগ অবলমনে পৃথিবীর অন্ধকার বতটুকু পারে দূর করিতে চেষ্টা করিতেছে, দেখিলেই বোধ হয় যেন আলোক ও অন্ধকার পরম্পরকে পরাজয় করিবার প্রাস পাইতেছে, এমন সময়ে সুবোধচক্র তাঁহার খুড়ামহাশরকে কলিকাতার বাটীতে উপস্থিত করিলেন এবং ভাঁহাকে বিশেষ সাবধানতার সহিত গৃহে উঠাইয়া শয়ন করাইলেন অনতিবিলম্বে এক খানি পত্র দারা তাঁহার পরিচিত, সহরের প্রসিদ্ধ নাম। কোন ডাক্রারকে ডাকাইলেন। তিনি আসিয়া রোগীর অবস্থা শুনিয়া এবং পরীক্ষা করিয়া ঊষধাদি ব্যবস্থা করিলেন। সে দিন কিছুই বলিলেন না, প্রদিন প্রাতে চিকিৎসক আবার আসিলেন, আসিয়া বিশেষ ভাবে রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে বটে. किन्न नौतान श्रेवात कान कात्र प्रश्चिमा । अहेन्द्रत्य मिन शरत मिन यथाविधि किकिश्मा ७ ख्यामा बहेर् नाभिन । श्राप्त এক সপ্তাহ কাল হইতে চলিল ডাক্তার কিছুই বলেন না, স্থাবোধ ও চিম্বিত হইয়া উঠিতেছেন, ভাবিতেছেন অস্ত কোন ডাক্টারকে **जिंदिन कि ना। अपन ममद्र जोकात वित्तन छत्र नाहे,** রোগী বিপদের আশহা অভিক্রম করিয়াছে, অহা হইতে রোগী ক্রমণঃ ভাল হইতে আরম্ভ করিবে। সভা সভাই সেই দিন হইতে সুবোধচজের বুড়া মহাশয় আরোগ্য হইতে লাগিলেন, বলিও ভাঁহার সম্পূর্ণকাশে আরোগ্য ইইতে অনেক সময় লাগিল, তথাপি ভাঁহার সম্বদ্ধ আর কোন ভরের সম্ভাবনা বহিল না।

ইনি আরোগা হইলেন সভা কিন্ত ইহার সেবা শুশ্রুষাতে সকলেই ব্যস্ত থাকায়, ভিতরে ভিতরে আর এক জনের রোগ সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে,অফুটন্ত ফুল ফুটিবার পূর্ব্বেই রস্তচ্যত হইবার উপ-ক্রম করিয়াছে: পিতামাতার নয়নমনের আনন্দবর্দ্ধন শিশু-সরলার চক্ষের মণি, খনিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। শিশু সুকুমারের নেই ছর ও কাশি ক্রমশঃ রদ্ধি পাইয়া এখন শিশুকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে। একি হইল, কমলে কণ্টক—গোলাপে কীট কেন ঘটিল ? আমরা এত দিন যাহাকে মানুষ করিবার জন্য এত পরিশ্রম থীকার করিয়া এতদুর আসিয়াছি, আজি কি তাহাকে এই অসময়ে বিদায় দিয়া চলিয়া যাইব ? দরলা. তোমার কথা ভাবিতেও যে প্রাণে শত দর্প-দংশনের যাতনা অনুভব করি, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া. সংসার সূথ বিশ্বত হইয়া, যাহাকে মানুষ করিবার জন্ম স্বামী ও স্বাশুড়ীর পার্শে বিদয়া কত উপদেশ গ্রহণ করিয়াছ. তাহাকে বিদায় দিতে তোমার প্রাণের মর্ম্ম স্থান চিরদিনের তরে ভাঙ্গিয়া যাইবে সত্য, এবং ডুমি তাহা বুঝিয়াছ ইহাও সত্য, তবে খুড়খশুরের দেবা করার অবসান হইতে না হইতে, কি করিয়া গম্ভীর ভাবে সম্ভানের শ্যা পার্শে বিসিয়া আছ ? মুখে কথা নাই, চব্দে জল নাই,বৃদ্ধির বিপর্যায় নাই, চিন্তের চক্ষলতা নাই, শাস্তভাবে বনিয়া শিশুর দেরা করিতেছ। তুমি বাস্তবিকই ধৈয়শীলা।

্রজন আেতের ন্যায় সুকোধ চল্লের অর্থ ব্যয় হইতেছে, আর চালাইজে পারেন না া বিপদে বিপদে তাঁহাকে অন্থিয় করিয়া জুলিয়াছে, তিনি কি করিয়া এই সকল বিপদের ভিতর ছির ভাবে

দাড়াইবেন তাহা ভাবিয়া স্থিত্ত করিতে পারেন না, পথচ সহাক্ত বদৰে কৰ্ডব্য কৰ্মগুলি সম্পন্ন করিতেছেন, এক একটি দিন চলিক্স याहेटलट्ड महनात थार्गत थामीभाँछे अक्ट्रे अक्ट्रे क्रिया निश्चित्र जानिएक ह, मतल। ও खरवांध क्टन निकीत्तांचूथ नीत्पत व्यव আলো দেখিবার ক্ষম্ম প্রক্রত হইতেছেন আর মনে মনে বলি-তছেন, হৈ পর্মেশ্বর! যাহা ভোমার ইচ্ছা ভাহাই মুটুক, ভাহা आमारतत शत्क जान रुपेक आत मन रुपेक, जारावे चहुक, बाश ভোমার ইছা। এইরূপে একটি একটি করিয়া অনেক দিন গভ इट्टेल किस द्वारा जांत जांताम इट्टेल ना। जनत्मदर अब पिन मक्षादिना हिकिश्मक निश्वत्र कीवत्मत्र मिरे ताकि त्यस तिकि विनिया च्हित कतिरानन । चूरवीथ हरस्यत २ । > इकन वस्तु এই সময়ে । ভাঁহাকে নানা প্রকারে সাহায্য ক্রিতেছেন। তাঁহারা সে রাত্রি সুৰোধচক্রের বাড়ীতেই রহিলেন। রাত্রি আর যায় না, শিশুর প্রাণও আর বাহির হয় না। কতবার কতগুলি চকু ব্যস্ত হয়ে শিশুর মুখের দিকে তাকাইতেছে এবং ভাবিতেছে বুকি বা প্রাণ বায়ু বাহির হয়, কিছ বিধাতার ইচ্ছা হইল, সে রাত্রি কাটিল, প্রাতে ডাক্তার আসিয়া দেখিবেন, বে ঔষধ দিয়া গিয়া-ছিলেন তাহার কল কলিয়াছে, শিশু পূর্ব্ব দিনের অপেকা ভাল আছে, ডাক্তার বলিলেন আৰু সমস্ত দিন রাত্রি বদি এই ভাবে কাটে তাহা হইলে এ ছেলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে; এই বলিয়া ডাক্তার ঔষধ দিয়া চলিয়া গেলেন, পর দিন প্রাতে ডাক্তার আসির: রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, আরু ভয় নাই, ইহাকে বাঁচাইব, স্থবোধ চন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া ডাক্তার বলিলেন, এক কর্ম্ম করুন, এ বাড়ীর লোক সংখ্যা কমাইয়া দিন, অথবা অন্ত একটা ভাল বাড়ী

ভাড়া করিয়া 'এই ছেলেকে সেই বাজীতে লইয়া যান। সুবোধ চক্র জননীর পীড়া ও মৃত্যুতে, খুড়ার পীড়াতে ও তাঁহার সূকুমারের পীড়াতে কেবল সর্বস্থান্ত হইয়াছেন এমন নহে, অনেক টাকা ঋণ-এছ হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং আর নৃতন বাড়ী ভাড়া না করিয়া, ভগিনীকে তাঁহার শুগুরালয়ে এবং খুড়ামহাশয়কে সপরিবারে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন, কেবল সরলা পুত্রমহ কলিকাতায় রহিলেন। এই শত প্রকার বাধা বিশ্বের ভিতর দিয়া ভগবান সরলার সরল কামনা—স্বামী ও পুত্রকে একত্রে রাখার আশা, পূর্ণ করিলেন। সরলার শিশু সন্তান মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইল, শিশু আবার নৃতন করিয়া দিন দিন ছাই পুষ্ট হইতে লাগিল।



### बाम्न शतिरुद्ध ।

्रार्सर वना श्रेमारह युक्रमात अकरन अवाड़ी अवाड़ी बाहरड শিথিয়াছে, সে. যে কথাটি শোনে তাহাই শিথিয়া থাকে, ভাইার नंतीरतत विकास ও मंकि गामर्थत त्रक्षित गरम गरम, जाशांत समय মনের ভাব গুলিও ফুটিয়া উঠিতেছে, সকল কার্ব্যের ভিতরে তাহার জ্ঞাম ও বৃদ্ধির আভাগ পাওয়া যাইতেছে। এই শিশুর জীবনে এমন সময় আসিয়াছে, বখন তাহার সমকে মানব জীবনের বীর্ত্ত মহত্ব, সাধতা ও বিনয়ের জীবন্ত চিত্র অকিত করিতে পারিলে, পুণা, পবিত্রতা, প্রেম ও দয়ার মনোমুগ্ধকর ছবি ধরিতে পারিলে, মলিন সংসারের ছুর্গন্ধময় ও সংক্রামক বায়-প্রবাহ হইতে ভাহাকে पुरत तका कतिरा भातिरल, विकरे विभागी नाना श्रकात कृति-ক্ষার আক্রমণ রইতে তাহাকে বাঁচাইতে পারিলে, এই শিশু উত্তর কালে মৰুষা নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে, ইহার জীবনাভিনয়ের মনোহর দুখ্যে ইহার পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের নরন মনের পরিভঞ্জি সাধন হইতে পারে, এই শিন্ত উত্তর কালে बक्री मानूरवत मण जीवन बायन कतिरा मक्तम श्रेरत, रेशत ব্ৰজনবৰ্ণের ও স্বন্দেশের লোকের কত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে কে তাহা নির্ণয় করিবে ?

একদিন দক্ষার পর সরলা সুবোধচজ্জের নিকট বসিরা বলিতে-ছেন, এতদিন বে সকল বিষয় বলিয়াছ তাহাদের অনেকগুলি অল্লা-ধিক পরিমাণে আপনাধির নিজেদের কর্তব্য সবজেই বলা হইরাছে, ছেলেকে মানুব করিতে হইলে, আমাদের কেমন লোক হওরা উটিভ, কিল্প আরোজন করা উচিত ভাহাই বলিয়াছ। অবশ্র এমন অনেক কথাও বলা ইইরাছে যাহা সাক্ষাতভাবে শিশু কাবনে প্রারোগ করা যাইতে পারে এবং আমার বিশ্বাস যে, ভোমার পরা-মর্শে শিশুকে চালাইরাছি বলিরা সে দিন দিন মামুহ হইবার পথে অগ্রসর ইইতেছে, কিন্তু ভাহার হৃদয়, মন, জ্ঞান ও বৃদ্ধির উপযুক্তন রূপ বিকাশের কি আয়োজন ইইতেছে ? আমার বোধ হয় আশামু-রূপ ইইতেছে না।

- ন্ধ। আমাদের স্থার গরিব লোকের ঘরে আশানুরূপ আয়োজন কিছু হইতে পারে না। তবে আমি নিজেও অনেক অভাব অমুভব করিয়া থাকি এবং তাহা যথাসাধ্য দূর করিতেও চেষ্টা করি। তুমি যে সকল ক্রটিও অভাব বুঝিতে পার, তাহা আমাকে বলিলে, যাহা আমার দারা নিবারণ হওয়া সম্ভব তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিব, আর যে গুলিতে তোমার চিন্তা ও পরিশ্রেশ্যের প্রয়োজন তাহাও বলিয়া দিব।
- স। আমাদের ঘরে যে কটোগ্রাকের আলবাম আছে, তুমি ত দেখিয়াছ সে তাহা দেখিবার জক্ত কত ব্যক্ত! আলবাম খুলিয়া সে তাহার নিজের ছবি খানি খুজিয়া বাহির করে এবং আমাকে ডাকিয়া বলে "মা, দেখ দেখ এই আমি", ভোমার ছবি খানি বাহির করিয়া বলে "এই বাবা", আমার ছবি খানি বাহির করিয়া বলে "মা এই তুমি।" ইহার ঘারা বেশ বুঝা যায় যে, ঐ ছই বৎসরের ছেলে আমাদের ও তাহার নিজের আক্রতি ও ঐসকল ছবিতে যে সৌলাল্ল্ড আছে তাহা ধরিতে পারিয়াছে। যে সকল বড় লোকদের ছবি উহাতে আছে, যাহাদিশকে খোকা কখন দেখে নাই তাহাদের নাম একবার কি ছইবার বলিয়া দিয়াছিলাম

তাঁহাদিগকে চিনিয়া রাখিয়াছে। ইহা ছারা বেশ শাস্ত বুঝা যায় যে তাহার বুঝিবার এবং শারণ করিয়া রাখিবার সামর্থ জন্মিয়াছে, বদি এমন কোন উপায় করা যায়, যাহাতে তাহার শিখিবার ইছা ও কৌতুহল রুদ্ধি হইবে বই কমিবে না, তাহা হইলে এখন হইতেই তাহাকে অনেক বিষয় শিখা-ইতে পারা যায়।

সু। বিলাতে ছেলেদের অকর পরিচয়ের জক্ত নানাপ্রকার সহজ্ঞ উপার আছে। মনে কর একটা খুব বড় A অকর আর একটা গাধার ছবি একত্রে দিয়াছে, তাহার নীচে লেখা আছে 'Ass'। একটা B আর একটা মৌমাছির ছবি একত্রে দিয়াছে তাহার নীচে লিখিয়া দিয়াছে, 'Bee'। শিশুয়া ফতাবভঃই ছবি দেখিতে বড় ভাল বাসে, স্মৃতরাং ছবি দেখার সক্ষের পরিচয় হইয়া বায়।

আমাদের দেশেও এক দুই শিখিবার ঐরপ একটা উপার উদ্যাবিত হইরাছিল বাহাতে ছেলেরা আগ্রহ সহকারে গণনা শিক্ষা করিতে পারে, কিন্তু তাহা শিশুদিশের পক্ষে সম্যক উপবোগী নহে।

স। তুমি কি ১ চক্র, ২ পক্ষ, ও নেত্র, ৪ বেদ, ৫ বার্ণ, ৬ ঋতু, এ সমুক্র, ৮ বন্তু,৯ নবত্রহ ও ১০ দিক্ ইহাদের কথা বঁদিতেছ ?

সু। ইা, কিছ ছোট ছোট ছেলের। ইহার ছুই একটি বুকিতে পারে, আর নকল গুলির তাৎপর্য বুকিতে পারে না। তবু কিছু না থাকার চেল্লে ভাল, ঐ এক হইতে দশ গণিতে শিখিবার সঙ্গে সংক ঐ দশটা বিষয় জানিরার পুরণাভ হর। উপায় করিতে হইলে এইয়ণেই করা অবিশ্রক কিছ শিশু- দিগের উপবোদী হইবে এইটি স্মরণ রাধিয়া এইনকল রচনা করা উচিত।

- স। আমাদেরও ত ঐরকম করিয়া একটা খুব বড় 'আ' আর
  একটা আনারস একটা 'ই' আর একটা ইঁছুর এইরূপ করিয়া
  সকল বর্ণগুলির নামানুসারে এক একটি জন্তু কি কোন ফলের
  নাম দিয়া ছবি প্রস্তুত করাইলে বেশ হয় ?
- সু। আমি অল্পদিন হইল একখানি ছবিতে সকলগুলি বর্ণ ও সেই সেই বর্ণানুষায়ী এক একটি ছবি দেওয়া এক নৃতন বর্ণ-মালা দেখিয়াছি, কিছ তার সর্বপ্রথমেই 'অজ্ঞাগর'। আরও স্থানে স্থানে কোন কোন বিষয়ে ক্রটি আছে, একখানি আনিয়া তোমাকে দেখাইব। কিছ প্রটি একটু সংশোধন করিয়া ছাণা-ইলে বড় সুন্দর হয়। আমাদের দেশে এই প্রথম চেষ্টা, আশা করি কমে ইহার উন্নতি হইবে। আমি আজ প্রাতে ছেলেকে আর এক নৃত্ন উপায়ে ক, খ, গ, ঘ, ও, এই পাঁচটি বর্ণ শিখাইয়াছি।
- স। কি নৃতন উপায়, বলনা ?
- সু। তুমি দেখ নাই গোপাল বাবু খোকাকে নিকটে বদাইয়া বেহালা বাজাইয়া থাকেন, আর বাজনার সুরেত্ব নোল সকল ভাষাকে শিখান। আমি কাল আফিস হইতে আসিবার সময় পথে ভাবিতেছিলাম বাজনার স্করে ছেলেকে ক, খ, শিখান যায় কি না, রাত্রিতে আসিয়া গোপাল বাবুকে বলিনাম, ভিনি বলিলেন আছা কাল প্রাতে অকবার চেষ্টা করা যাইবে, বোধ হয় শিখিতে পারিবে আজ প্রাতে গোপাল বাবু খোকাকে মইয়া বসিবেন এবং সাজনার

সুরেছে খোকাকে ক, খ, ইন্ড্যাদি বলাইরে লাগিলেন থাও বার প্রক্রপ বলাইরা পরে, নিজে সুর ধরিয়া ভাষাকে বলিতে লাগিলেন, সে বলিল ক, খ, গ, খ, ও। আবার কাল সকালে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, শিখাইব। কোন বিষয়ে শিশুর আগ্রহ জন্মাইয়া দেওয়াই কাঠন কার্য্য, যে কার্য্য শিশুর ঘারা সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক মনে করি ভাষাতে ভাষার আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারিলেই সে কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

ন। তুমি ঠিক্ বলিয়াছ, যাহা ভাল লাগিবে তাহাতে নিবিঐচিত হইতে শিশু বেমন পটু, এমন আর কেহই না।

মু। এইম্বলে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্রুক, যেটি যভ সুন্দর করিয়া শিশুর সন্মুখে ধরিবে এবং যে পরিমাণে তাহাতে শিশুর মনাকর্ষণ করিতে পারিবে, সে ঘটনা, কার্য্য বা বিষয়টি সেই পরিমাণে শিশুর স্মরণ থাকিবে। এইরূপে অনেক বিষয় শিশুর স্মরণ রাখিবার উপযুক্ত করিয়া ধরিলে, সে তাহা মনে রাখিবে এবং তাহার স্মৃতিশক্তি সেই পরিমাণে রুদ্ধি হইবে, কিন্তু একটি বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্রুক, এই স্মৃতিশক্তি রুদ্ধি করিতে গিয়া ছাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার শক্তিকে ধর্ম করিয়া না রাখি। অতিরিক্ত মান্তার স্মৃতিশক্তি রুদ্ধি করিতে গেলে, মনের স্মৃত্যান্ত বিভাগ ক্ষতিগ্রুহ্ম হইবে, বৃদ্ধি করিতে গেলে, মনের স্মৃত্যান্ত বিভাগ ক্ষতিগ্রুহ্ম হইবে, বৃদ্ধি করিতে গেলে, মনের অক্তান্ত বিভাগ ক্ষতিগ্রুহ্ম হইবে, বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু শরীনার বিভাগকে ক্রিয়া ক্ষতিগ্রুহ্ম হইবে, বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু শরীনার হুদ্ধি করিতে বাও, রুদ্ধি হইবে, কিন্তু শরীনার হুদ্ধি করিয়া করিয়া বে কার্য্য ক্ষতিগ্রুহ্ম হবরে। শরীর মনের সামঞ্জক্ত থাকিবে নার একী কোন স্মৃত্যান করিয়ান বিভাগ করিয়ান বিভাগ

<sup>\*</sup> Bain's Education as a science Page 121

- স। শিশুর সর্বাঙ্গিন বিকাশ বড়ই কঠিন কথা। দ্বরণ শক্তির বিকাশই শিশুর মনের প্রথম কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, তৎপরে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার শক্তি প্রভৃতি ক্রমে ফুটভে থাকে, কেমন না ?
- সু। সহক ভাবে দেখিতে গেলে তাই বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। শিশুর হৃদয় ও মন এই উভয়বিধ বিভা-গের সকল ভাবগুলিই এক সময়ে ফুটিবার উপক্রম করে. তাহাদের মধ্যে বেগুলি বাহিরের নাহার্য পায় ভারারা অন্ত-গুলির পূর্বেই লোক-চকুকে আরুষ্ঠ করিতে থাকে, বে সমরে তাহার শ্বতি শক্তি কার্য্য করিতেছে ও তাহার উন্নতির পরিচয় দিতেছে, ঠিক সেই সময়েই ভূমি ইচ্ছা করিলে मिश्रिए शाहरत स मिश्र राहे गम्छ लाक्तित क्षेत्रि अधिक শারুষ্ট বাহারা শিশুকে ভালবাদে। তোমার ছুই বৎস-রের ছেলেকে জিজাসা কর, 'কে ভোমাকে বেশী ভাল-वारम, रम छ९क्कगार माम कतिया मिरव। हेहा बाता वृका যায় যে শিশুর বিচার শক্তি ও নির্বাচন করিবার ক্ষমতা ক্ষিয়াছে। তবেই দেখ স্মরণ শক্তিই যে সর্বাত্তে দেখা एमा, छांचा नरह। वाहिरतत नाहार्या विश्वनि नीख कृष्टि-वात स्विधा भाग, मिरेशिनरे सार्ग कृषिया छैटि ।
- স। ছেলের স্মরণ শক্তি ফুটাইবার ও র্দ্ধি করিবার উপার ও সহক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয় সক্ত শিশাইবার পদ্ধা বলিলে, এখন জ্ঞান, বৃদ্ধি ও বিচার শক্তি প্রভৃতিকে সমভাবে ফুটাই-বার উপার বল ?
- स् । निश्त कारनत क्रमा कि कतित्र। इत, छारा भरनक शूर्ता

আলোচনা করা গিয়াছে। এক্ষণে তোমাকে দেখাব বে
কি কি উপার অবলম্বন করিলে জ্ঞান র্ছির পক্ষে আনুকুল্য
হইবে, জ্ঞান সহক্ষেই র্দ্ধি হইতে থাকিবে। মনে কর
আমাদের খোকা, হাত, পা, চোক, মুখ, নাক, কাণ
প্রভৃতি সমস্ত অক প্রত্যকের নাম জানিয়াছে, তাহাকে
তাহার চুল দেখাইতে বলিলে মাথার হাত দিয়া চুল
দেখায়, সেইরূপ আবার মা, বাপ, ভাই, বোন প্রভৃতি
অস্তান্ত আত্মীয় স্বজনকে জানিয়াছে, মাকে বাবা বলিয়া
ডাকিলে, নিজেই অপ্রস্তুত হয় ইহাত দেখিয়াছ। এ সকল
জ্ঞানের ক্ষাক্ষ। এই জ্ঞানকে গৃহের সামান্ত সামান্ত
বিষয়ে আবদ্ধ রাখা কোন মতেই বিবেচনার কার্য্য নহে।

- স। এই জ্ঞানকে রাদ্ধি করিবার এবং শিশুর এই গৃহে আবদ্ধ সহজ জ্ঞানে বাহিরের জ্ঞান মিশাইয়া দিবার উপায় কি বলনা?
- ন্থ। কাল ছুটি আছে চল তোমাকে ও খোকাকে আলিপুরের পশুশালাতে লইয়া যাই, দেখিবে আজ ছেলের জ্ঞানের পরিমাণ যতটুকু, কাল সন্ধ্যাবেল। ইহা অপেক্ষা কত অধিক হইবে তাহা নির্ণয় করিতে পারিবে না।



### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন আহারান্তে সুবোধচন্দ্র, সরলা ও সুকুমারকে লইয়া আলিপুর 'কুতে' গেলেন ধাইবার সময় কিছু খাবার কিনিয়া লইয়া গেলেন। বাগানে প্রবেশ করিবামাত্র সুকুমারের চক্ষুক্তকগুলি বানরের উপর পড়িল। সুকুমার পিতা মাতাকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বয়ং অগ্রসর হইলেন এবং উৎসাহ পূর্ণ বাকো মা বাপকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন দেখ, দেখ, কত বাঁদর। সুকুমার একবার মাকে আরবার বাপকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। শিশু ভাবিতেছে সে যেমন এতগুলি বানরকৈ একত্তে খেলা করিতে কখন দেখে নাই, তাহার বাপ মাও কখন দেখেন নাই, ইহাই তাহার ধারণা, শিশুর বিশ্বাস, তাহার পক্ষে যাহা নৃত্ন সকলের পক্ষেই তাহা নৃত্র। একটা বানর বাছা তাহার মাকে ক্ষ্ডাইয়া ধরিয়া আছে, আর ধাড়ী বানরটা বেশ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, বাছ্টা পড়ে না দেখিয়া সুকুমার তাহার মাকে বলিতেছে, মা—ওমা, দেখ বাঁদর ছানা কোলে উঠেছে!!

এইরপে সুবোধচন্দ্র পত্নী ও পুত্রসহ বাগানের নানা স্থানে জমণ করিয়া সিংহ, ব্যাজ, ভলুক, গণ্ডার ও বনমানুব প্রভৃতি অনেক জন্ত সরলা ও সুকুমারকে দেখাইলেন। সরলা পূর্বে একবার এ সকল দেখিয়াছিলেন স্তরাং সকলগুলি তাঁহার নিকট নুতন বোধ হইল না। বাহা ভিত্তি পুর্বে দেখেন নাই তাহাই দেখিয়। তাঁহার আমন হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের স্থামী স্ত্রীর প্রধান আনন্দ এই বে সুকুমার প্রত্যেক জন্তুতির নাম, সে কি করে, কি খার প্রভৃতি অনেক সংবাদ আপনা

ছইতে সংগ্রহ করিতে লাগিল। এক একটি ন্তন জন্ত দেখিবানাক তাহার আনন্দ ধরে না, সে ব্যক্ত ইইয়া বাবা এটা কি, মা ওটা কি এইরপ প্রক্লের পর প্রশ্ন করিয়া পিতা মাতাকে বিব্রত করিয়া ভূলিল। এইরপে সমস্ত বাগান জন্ম করিয়া সুবোধচন্দ্র, সরলা ও সুকুমারকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন এবং কিছু জ্ব্ধা বোধ হওয়ায় সকলেই কিছু জল্যোগ করিলেন। পথে আসিতে আসিতে আসিতে স্কুমার স্মাইয়া পড়িল। সরলা সুবোধচন্দ্রকে বলিলেন, এবার কর্কা নুভন জানোয়ার আসিয়াছে। আগে বখন একবার দেখিতে আসিয়াছিলাম, তখন গণ্ডারটা ছিল না। আমি গণ্ডার ক্থনও দেখিনাই, এইবার দেখা হইল, আর ন্ভন ছই তিন রক্ষ বনমান্য আসিয়াছে।

- স্থ। সধ্যে মধ্যে এইরপ তালিপুরে, চৌরিসীর বাছুবরে ও অস্তান্ত ভানে গিয়া বেড়াইয় আনিলৈ অনেক নৃতন জিনিস দেখিতে পাওরা বার, এবং দেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান ব্রন্ধি হইয়। থাকে।
- ন। তাত ঠিক, এইরপে বেড়াইতে পারিলে বাত বই লোকসান কিছুই নাই, তবে এত পর্স। খরচ করা ত সংক নর। আমাদের মত লোকের মর্কনা এরপ করা কথনই সম্ভব নহে। আমি তাই ভাবিতেছিলাম বে, ঘাহার। গরিব লোক তাহারা কি করিবে প্
- সু। আমাদের জন্ম, বিশেষজ্ঞ বাঁহারা আমাদের অপেকাও হীমা-বছার লোক, তাহাদের জন্ম অন্ধ মৃত্যু ও সকল কীবক্তর ছবি ও সংক্ষেপে তাহাদের হভাই প্রকৃতি বর্ণন করিয়া মুলিড করা উচ্চিত, গরিব লোক হরে বসিরা মন্ত্রী বারে ও কর

আয়ানে সেই সকল আপনারা পড়িবে ও শিশুদিগকে বুঝাইয়া
দিবে। এ স্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক।
বিলাতে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ম যে কেবল ছবি শ্রন্থত
করে, তাহা নহে; খেলা ও খাওয়ার ভিতর দিয়াও বর্ণমালা
ও গণনা শিক্ষা দেওয়া হয়।

- সা সে কিরপ, বল না ?
- সু। ইংরাজী অক্ষর পরিচয়ের জন্ত খেলা করিবার তাস আছে। ছেলেকে ডাকিয়া তাহার সমূথে কতকগুলি তাস ছড়াইয়া দিয়া শিশুকে বলা হইল, D. N. P. ও X. বাহির করে। শিশু শুঁজিয়া পুঁজিয়া বাহির করে,এবং বাহির করিয়া তাহার বড়ই আনন্দ হয়। কেহ যদি শিশুকে জিজ্ঞানা করে, ভূমি কি খাইয়াছ; শিশু হয় ত বলে, আমি ফুইটা কিয়া ছুইটা প্রেইটা প্রে
- স। এত বেশ। শিশুকে শিশাইবার এত ভারি স্কুর উপায় বলিয়া বোধ হইতেছে।

এইরপ আলোচনা করিতে করিতে স্থবোধচন্দ্র সপরিবারে বাসার আসিরা পৌছিলেন, শিশুরও নিজা ভঙ্গ হইন। শিশু নিজোশিশু হইরা দেখে যে গৃহে আসিরাছে নক্যা সমাগত প্রায়। গোপাল বাবু প্রভৃতি প্রবোধচন্দ্রের করেকটি বন্ধু সন্ধ্যার সময়ে প্রবোধচন্দ্রের বাড়ীতে আসিলেন। ইহাঁরা আসিবামাত প্রকুমার তাহার নৃতন জ্ঞান ভাগারের নার খুলিরা দিল। গোপাল বাবুকে দেখিয়া স্কুমার নাচিতে নাচিতে ভাঁহার নিক্ট ধিয়া বলিল—আমি আজ্ব সনেক বাদর দেখিছি,—একটা বাদরছানা ভার নার কোলে উঠেছে, সে আর ভার মার কোল থেকে নাবে না, আমিও মার

কোল থেকে নাব্বো না। একটা বাঘ, ছুটা বাঘ, ভিনটা বাঘ, তারা কাম্ডায়, আমি কাছে যাইনি আবার সিংই—আছে, সেও কামড়ায়, সে'মালুষ থার।

গো। ওরে, ভুই আর কি দেখলি?

- খো। আর কি? আর সাপ দেখেছি, ও বাবা, সে ফোঁস ফোঁস কছিল। তার কাছে বেতে নেই, আমাকে কামড়াতে এসেছিল, আমি ভয় পাইনি।
- গো। ওরে তুই আর কি দেখলি ? সুকুমার হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, আমি আনেক দেখিরাছি, কত পাখী সে বাগানে খেলা কছে, কত বড় বড় পাখী আছে—আবার একটা পাখী—ভার গা রং করা, সে দেখতে কেমন বেল। আর একটা কি দেখেছি, সে এম্নি করে মুখ উঁচু করে বেড়াছে, সে আবার মুখ উঁচু করে থাম, সে মাথা নীচু কতে পারে না। রাম বারু নামে সুবোধচক্রের আর একটি বন্ধু সেইখানে ছিলেন—সুকুমার তাঁহার গলা জড়াব্রা ধরিল এবং ভালবাসাভরে বার বার তাঁহাকে ভাকিয়া বলিল দেখ দেখ, একটা ঘরের ভিতর কত গুলা বাঁদর রেছেছে, ভারা আবার বিছান। পেতে শোম, আমি খাবার দিল্ল ভারা খেলে, ভালের আমি বড় ভালবাস।

রা। তুমি তাদের ভালবাস, তবে ভাদের একটাকে বাড়ী স্থান্দে।

া কা কেন গ্রভাবার নাম কি স্থান।

খো। তার নাম বাঁদর।

ता। नारत, मा, कारक बीनत नरम मा।

থা। ভবে তাকে কি বলৈ?

- ता। তাকে वनमान्य वर्ग।
- (था। जारक वनमासून वरत ? वनमानून कि करते ?
- রা। বনমানুষ বনে থাকে। গাছের কল খার, স্থার বেড়িরে বেড়ায়।
- খো। বনমানুষ বনে থাকে? না, বাগালে বরে আছে। তুমি জান না, গে বাগানে ঘরে আছে, আমি দেখিছি।
- র।। ধরে এনে বাগানের ঘরে রেখেছে।
- খো। ধরে এনেছে। আমি ধরব। আমি ধরে এনে তার সঙ্গে বসে খেলা কর্ব, আর ভাকে খাওয়াব, ভাকে ভাল বাসুব।
- রা। তুমি তাকে ধরতে গেলে, নে ভোমাকে কামড়ারে। তুমি তাকে ধরতে পার্বে মা—তার জোরে পার্বে ?
- (था। या, आमि छाटक अफ़्रम धतुन, आत वाफ़ी निया आन्व ।

এইরপে সুকুমার জনেককণ ধরিয়া নিজের মূতন অর্জিত জানের পরিচর দিল। সরলা ঘরের ভিতর হইতে নিক তনরের আধ আগ মিষ্ট কথার জ্ঞান ও বৃদ্ধির পরীক্ষা-দান শুনিতেছিলেন। সে যে সকল জীব জন্ত দেখিয়া আসিরাছে, ডাহা ডাহার স্মরণে আছে এবং সে ভাহার সংবাদ জন্ত লোককে দিতেতে দেখিয়া ভাঁহার স্বেহপ্রবন প্রাণ্ড আনন্দে পূর্ণ হইল, এবং মনে মনে ভাবি-লেন, শিশু আক কত নৃতন শিক্ষা লাভ করিরাছে।

পাহারান্তে সরল। সুৰোধচক্সকে বলিরান্ত, তুমি কাল ঠিক্ বলিরাছিলে, শিশু আজ অনেক শিখিয়াছে।

সু। শিশুকে এইরপে শিকা দেজ্যাই স্থল । বন দেখি গে আজ কি কি নৃতন শিকা করিল ?

- স। সে আৰু এমন সকল ৰুদ্ধ দেখিয়াছে, বাখাদের বিষয়ে পূর্বে ভাহার কোন জ্ঞান ছিল না।
- সং। সেই সংক সংক আরও অনেক শিকা নাভ করিয়াছে।
  মনে কর, সে ইহার পূর্বে যত্তলি কথা শিখিরাছিল, যততলি
  জন্তর নাম জানিত, তাহা অপেকা কত অধিক কথা শিখিরাছে ও জন্তদের নাম জানিয়াছে। কোনু জন্তল কি খার,
  কে কি করে, কে বনে খাকে, কে সাছে খাকে, কে গার্ভে
- স। আছে।, জ্ঞান র্দ্ধির এইরপে আরও উপার করা বাইডে গারে, এমন আর ছুই এফটি বল ন। ?
- ন্থ। অনেক দিন হইল, বা বলিয়াছিলেন ধর্মা, নীতি, সাধুতা, সেহমাতা ও ভালবাসা ও ঐতিহাসিক ঘটনা সকল ক্ষিপক্ষা কলা ভালে শিশুদিগকৈ সন্দে লইয়া নানা স্থানে বেড়াইলে, পাতা লতা, কল ফুল, জীবজন্তদের জান প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়া বাকে। এ সকল বিবন্ধে শিশুরা সহজে জান লাভ করিছে পারে, কিছু ইহা অংশকা কঠিনজর বিবর সকল আর একটু বড় না হলে মুবিভে পারে না।
- স ৷ আছে বৃদ্ধি ও বিচার শক্তি রৃদ্ধি করিবার সংক্র উপায় ও েএখন কিছু বক্ট নাই ৷ ১ টেউ স ১১১ চ.৮. ১৮১ চ. ১৮১৮
- ন্তু। বৃদ্ধি ও বিচার শক্তি ছুইটাকে পুৰক্তাবে আলোচনা কর। বৃদ্ধির বড়ই কটিন, বিশেষত বিভার সবকে আরও কটিন। বৃদ্ধির ভিতর বিচার শক্তি ও বিচার শক্তির ভিতর পুর্দ্ধির একাশালাই দেবিতে পাওরা বার। বৃদ্ধিনার সোক স্থাবিচারক, আবার বিচারনিপুর ব্যক্তি বৃদ্ধিসালার, ইং। মুক্তানিক দ

## **ठकुर्मम भित्रक्रम ।**

स्रवाधन्यः मतलारक मत्याधन कतिया वनिरतन, पुरिम रवाध रय লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ যে, শিশুর ভাল বাসা ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার সামর্থ্য অতি শৈশবেই ফুটিয়া থাকে, কে তাহাকে ভাল वारम, त्क छान वारम ना, त्कान खवारि सम्मत, त्कानि सम्मतः नय, ইহা শিশু বেশ বুঝিতে পারে। বে ভালবাদে, দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া তাহার কোলে থাইঝার জন্ম ব্যস্ত, যে ভাল বানে না. অথবা বাহার ভাল বাগার কোন পরিচয় শিশু পায় নাই তাহার কোলে যাইতে চায় না, যদি বায়, তবে তেমন আগ্রহের সহিত যায় ना । अक्षे नामा शांत अक्षे नान तरकत कून, अक्षे हक्टरक মোহর আর একটা ময়লা টাকা, একটা ময়না আর একটা ভাতারে পাথী একটা বৃদ্ধিন ও জাঁকাল পোষাক আর একখান সানা কাপড়, এই নকলের ভিতর বাহা দেখিতে স্থানর শিশু তাহাই গ্রহণ করিবে। এই গ্রানির্বাচন করিবার ক্ষমতা, ইহারই ভিতর শিশুর বৃদ্ধিমতার প্রথম পরিচয় পাওয়া হায়। একটি দ্বোর বহিত, সুপর একটির जूननार्डे विठात नक्ति ६ वृष्ति अकान शाम । अरे नमम दह-**एडरे निश्वत नुष्कि इंग्डित छेद्र**ि गांधरनक छेलाब्रक्षलि निर्कातन করা পিতা মাতার নিতান্ত কর্তব্য ; কোনু কোনু স্থবস্থা শিশুর বুদ্ধি ও বিচারশক্তি বৃদ্ধিক অনুকুল, আর কোন্তাল অনুকুল, প্রভাক চিন্তাশীর ব্যক্তির ভাষা ক্রির করা উচিত। 🛊 न । असन कि ह जेशांत्र जेल्लन कत, बाहा खतलबन कतितन आगा-

দের ছেলের বুদ্ধি ও বিচার শক্তি বুদ্ধি হইবে ৷

Beain's Education as a science p. 17.

্ম। কাল সকালে খোকাকে লইয়া সেই যে গান গুনিতেছিলাম. পান শেষ হইলে, খোকা সেই লোকটিকে গান করিতে বলিল না, কিছ ভাষাকে ডাকিয়া বলিল 'আবার বাজাও না, আবার वाकार ना । वाबारक वितत वावा यांत्र वाकना अनुरवा, ইহা দারা স্পষ্ট বুঝা গোল বে গানের চেয়ে বাঞ্চনাটা তার ভাল লাগিয়াছিল। পরশ্বদিন খাবারওয়ালা আসিলে আমি ভাষাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ভূই কি ধাবি? সে ধাবার ওয়ালার কাছে গিয়া যাহা ভাহার মনের মত খাবার ভাহাই চাহিল, আমি পয়সা দিলাম সে ধাবার খাইতে লাগিল। क्षाक शह मिन करेल जामारमत थावात जन कराणे जाव বাহির করিলাম, শোকা ভাহার ভিতর হইতে ভাল হুইটা বাছিয়া লইল। তাহাতে বলিলাম ওচুটা রাখিলা এই ছুটা ্নে, দে:বলিল বাবা, এছটা আঁৰ ভাল, আমি খাব' আমি আর কিছু বলিলাম না। যাহারা চিস্তাশার লোক ভাহারা এই সকল সামান্ত সামান্ত ঘটনার ভিতর দিয়া শিশুকে জ্ঞান প্র বুদ্ধির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। কান ভোমাকে দেখা-্টব কি করিয়া শিশুর বুদ্ধি ও বিচারশক্তি হৃদ্ধি শার।

পারদিন প্রাতে সুবোধচন্দ্র মুকুমারকে ডাকিরা বলিলেন 'বোকা এ ছোট চৌকিটা এবানে আন ড; মুকুমার অবলীলাক্তমে দেই চৌকিমানি আমিরা বাপের নিকট রাশিল। মুবোধচন্দ্র সরলাকে ডাকিরা বলিলেন, মজা দেখবে ? এই বলিরা মুবোধচন্দ্র খোকাকে বলিলেন বাবা এ বড় চৌকিখানা এবানে আন ড, বালক উৎসাধ সহকারে অঞ্জর হইল বটে কিব চৌকিখানিকে ধরিরা উঠাইতে গারিল না, উঠাইজে না পারিয়া বলিল 'বাবা এটা বড় ভারি।' সুৰোধ বলিলেন বাবা দেখ, আনুতে পারিলে ভোমাকে একটা ভাল चाँव चात्र अकते। नामन पित 1<sup>3</sup> निश्च चारात्र नुखन छे ९ नाट्स মহিত চৌকিখানি আনিতে গেল, উঠাইতে না পারিয়া শেষে টারিয়া আনিতে লাগিল, বখন দরজাতে আটুকাইল, তখন বালক विभाग ग्रंममा कतिया आवात शिकात मिकहे शाम खेवर विमन. "वांवा চৌকি লোরে আইকে গেছে, আলে ন। ! বাবা বলিলেন 'ভোমাকে একটা আঁব ও একটা সন্দেশ দিব বলিয়াছি, সার খেলা করিবার জন্ম একটা সুতন বল দিব," সুকুমার আবার নৃতন উৎসাহের সহিত চৌকিখানি টানাটানি করিতে লাগিল। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্ডিয়া- অনেক কল কৌশল খাটাইয়া অবশেষে চৌকির একপাস धतिया होनिवामां कालि वाहित जानित अवर मुद्दुर्काका वालक চৌকিখানিকে টানিরা পিতার মিকট উপদ্মিত করিল। ছেলে বামিয়া গিয়াছে দেখিয়া সরলা ভাহাকে নিজ সঞ্চল মুছাইডে লাগিলেন। পিতা থাহা দিবেন বলিয়াছিলেন স্নেহচুম্বন সহকারে তাহা বিবামান,পুরক্ত বালক আনন্দে নাচিতে লাগিল। সুবোধচন্দ্র সরবাকে বলিলেন, বছপরিশ্রম সহকারে হিমালরের অভ্যুক্ত শূদে উठित्न, अथवा पुकारन नोका पूर्वित माँजात निम्ना ननीजर्छ छेठित, सामात त सानम रह, छूमि बका तकन कतिहा शकासकन लोकरक यथा नमरम शांखनारेए भाकित, अथवा ग्रंट अधि नाजित. खामात विश्वनखानरक स्मर्वे अधित कताल्याम हरेएक विनामरह বাহির করিতে পারিণে ভোষার প্রাণে, ক্লেডকার্যভা নিবছন, যে भकीत जानरसूत वकात रस, जान के निक के मुसर कार्या गण्यात করিয়া বিশ্বরী সেনাপতির শ্বান্ত উৎসাহে পা কেলিভেছে। দেশিলে ना, क्षथम कोकिशाना महाक जानिया भारत वर्ष कोकि शाना

ছুলিতে না পারিয়া বলিয়াছিল 'বাবা এটা বড় ভারি।' ইহার বারা পাষ্ট বুঝা গেল যে, ছেলে কোন্ জিনিসটা কোন্টার চেয়ে বেশী ভারি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। আর শিশুকে যতই পুরস্কারের আশা দিতে লাগিলাম, শিশু ততই উৎসাহিত হইয়া অপেকারুত কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিতে বার বার চেটা করিতে লাগিল এবং শেষে আপনা আপনি উপায় করিয়া চৌকি থানি বাহির করিল। দেথ, পুরস্কার পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে! এইরূপে স্থায় অস্থায়, ভাল মন্দ, হাসি কান্না, সুখ ছঃখ, আলো অন্ধকার, দিন রাত্রি, শৈত্য উত্তাপ, চক্র সূর্য্য, রৌদ্র রৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু ঘটনার ভিতর দিন্না শিশু দিন দিন জ্ঞান, বুদ্ধ ও বিচার শক্তির উন্নতি করিয়া থাকে। পিতা মাতা জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান্ হইলে, এই সকলের ভিতর দিন্না শিশুকে উন্নতির পথে লইয়া ঘাইতে পালেন। \*

<sup>\*</sup> Bain's Education, page 18 & 19.



# भक्षम्**न भ**तिरहरू ।

সন্ধ্যার পর আহারান্তে সরলা শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সুবোধচন্দ্র একখানি ইংরাজী বই পড়িতেছেন। সরলা স্থানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এখন লেখা পড়া করিবেন কি তাঁহার সহিত আলাপ করিবেন? সুবোধচন্দ্র একটু অনন্তন্দনে কি ভাবিয়া পরক্ষণেই বলিলেন, আলোচনা করিবার অথবা তোমাকে বুঝাইয়া দিবার কিছু থাকিলে, সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতে পারি। তহন্তরে সরলা বলিলেন, শিশুর মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে সাক্ষাৎ ভাবে ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য হইতে পারে, এমন অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, আমিও অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছি; কিন্তু তাহার হৃদয়ের গুণগুলি উপযুক্তরণে বিকলিত হয়, তাহার অনুরূপ কোন কথাই আমাকে বল নাই, আজ সেই সম্বন্ধে কিছু বল।

স্থ। তুমি বোধ হয় দেখিয়াছ, একটি কুঠরোগগ্রন্ত ভিখারী ।
মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আসিয়া
থাকে। খোকা তাহাকে দেখিলেই, দৌড়িয়া আমার
নিকটে আনে এবং 'বাবা পয়দা দাও, বাবা পয়দা দাও'
বিলয়া টানাটানি করে; যতক্ষণ আমি পয়দা না দিই, ততকণ আর তাহার বিশ্লাম নাই। কেমন করিয়া দে এই পীড়িত
ভিখারীটির প্রতি দয়া করিতে শিখিল, বোধ হয় তুমি তাহা
ভান না। একদিন এই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার প্রাণে
বড়ই ক্লেশ হইল, আমি কোন রক্ষে চক্ষের জল সম্বরণ

করিলাম এবং লোকটিকে তুইটি পয়সা দিয়া ইলিয়া আসিলাম; সেই দিন খোকা আমার সঙ্গে ছিল। এই একদিনের একটিমাত্র সদমুষ্ঠানে ভাষাকে এই ব্যক্তির প্রতি সদয় ব্যবহার ও সাহায্য করিতে উৎসাহিত করিয়াছে!

- ন। তাই বুকি ছেলেটা ভিখারী আসিলেই মা ভিক্ষা দাও, মা ভিক্ষা দাও" বলিয়া ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করে ?
- কোন বন্ধু আসিলেই, আমরা কিছু খাওয়া দাওয়ার আয়ো-জন করি, ইহা দার। খোকা নিজের আহারীয় অন্তকে দিতে শিথিয়াছে। দেদিন খোকাকে সঙ্গে লইয়া হরিবাবুকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি খোকাকে দেখিবামাত ছই হাতে তুইটা ভাল আঁব, আর তুইটা সন্দেশ দিলেন। এমন সময়ে খোকার দাদা মহাশয় (পাতান সম্বন্ধ) সেই-খানে আদিলেন। খোকার হাতে আঁব দক্ষেশ দেখিয়া চাহিলেন, চাহিবামাত্র খোকা একটা আঁব আর একটা সন্দেশ তাঁহাকে দিল, তিনি আরও চাহিলেন, কিছু আর দিল না. নিকটে আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোক ছিলেন. তিনি চাহিবামাত অবশিষ্ট আঁব আর সন্দেশটি ভাঁহাকে দিল। শিশুর প্রাণের ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখার জক্ত ভাষাকে বলিলাম বাবা চল বাড়ী যাই, সে অল্লান বদনে আমার হাত ধরিয়া আসিতে লাগিল, তখন তাঁহারা খোকাকে ডাকিয়া খাবারগুলি দিয়া দিলেন। সে আনন্দে নাচিতে নাচিতে খাইতে লাগিল।
- স। খোকাকে কোন থাবার খাইতে দিলে, নিজে খায় আর আমাকে কিয়া আর কেহ নিকটে থাকিলে ভাহাকে নিজে খাওয়াইয়া

বেড়ায়, পাবার থেতে থেতে একটু নিয়ে হয়ত আমার গালে

দিল। তুমিই দেদিন বলিতেছিলে যে, কোন বন্ধু কি আত্মীয়
বাড়ীতে আসিলে, আর তাঁহাকে মাইতে দেয় না , তিনি
বাড়ী বাইতে চাহিলে বাধা দেয়, বাধা দিয়া নিবারণ করিতে
না পারিলে তাঁহার সঙ্গে, তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে চায় ;
পরিচিত অপরিচিত বিচার নাই, সকলকেই আপনার
লোক বলিয়া মনে করে. এ বেশ !

স্ত্র। আৰু আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছে, সেটি তোমাকে বলিলে, ভূমি হয়ত বেশু পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে যে, ভোমার সুকুমারের হৃদয়ের সন্তাবগুলি ধীরে ধীরে ফুটিতেছে। সরলা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া জিক্তানা করায়, সুবোধচক্র বলি-লেন, একজ্বন লোক আজ আমাদের বাডীর নিকটে রাম্বার উপর একটা গাছ ধরিয়া একা একা কাঁদিতেছিল। মার আমার সঙ্গে রাস্তার উপর বেড়াইতে গিয়া তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছে, আমি অন্ত কাজে ব্যস্ত থাকায় সে ব্যক্তিকে কাঁদিতে দেখি নাই, সুকুমার তাহার নিকটে গিয়া কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিয়াছে ও তাহাকে জিজ্ঞানা করিয়াছে, তুমি কেন কাঁদিতেছ ? তাহার নিকট कान छेखत ना शाहेश किया आमात निकर आमिल, এবং অত্যন্ত ব্যস্ত ২ইয়া বলিল 'বাবা বেদানা--সেই त्वमाना कांमरह, वावा धन ना। भामि निकरि शिया দেখি, যে ব্যক্তি আমাদের পাড়ায় রোজ বেদানা বিক্রয় করিতে আদে, সেই ব্যক্তিই শুক্তাইয়া কাঁদিতেছে। সুকুমার ভাষার কাপড় ধরিয়া তাহাঁকে চুপ করিতে বলিল। আমি ২০০ বার জিজ্ঞাসা করার পরে, সে ব্যক্তি চক্ষের জল মুছিয়া আমাকে বলিল, "বাবুসাহেব আমার বুড়ো বাপের মুড়া হইয়াছে, আমি একবার দেখতে পেলুম না, আমি এত বড় ছেলে, কাছে থেকে বাবার দেবা করতে পেলুম না, এই জন্তে মনে বড় ছংখ হয়েছে, তাই কাঁদ্ছি।" আমি তাকে অনেক মিষ্ট কথায় শান্ত করিলাম, ছেলেও আধ আধ মিষ্ট কথায় তাহাকে শান্ত হইতে বলিতে লাগিল, খোকার ভালবাসা দেখিয়া সে ব্যক্তি চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতেও একবার খোকাকে আদর করিল।

স। মেজকর্তার অন্থান্ধের সময়ে আমরা বাড়ীতে ছিলাম।
আমাদের পাড়ার ঘোষেদের বাড়ীতে একটা ময়না পান্ধী
আছে, দে বেশ "খোকা" বলিয়া ডাকিতে পারে। আমি
খোকাকে কোলে করে তাঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে
গেলে; পাথাটা খুব ভারি গলায় "খোকা ওখোকা" বলিয়া
ডাকিত, আর খোকা ব্যস্ত হয়ে তাহার কাছে মেডো—
খোকা তাহার গায়ে হাত দিতে—তাহাকে আহার দিতে
বড়ই ভালবাসিত। আর পানী পোষবার জন্ম আমাকে
বড়ই বিরক্ত করিত। বাড়ীতে কুকুর, বিড়ার, গরুর, পান্ধরা,
এই সকল থাকিলে, এবং ইহাদিগকে বেশ যরের সহিত প্রতিপালন করিলে, বোধ হয় শিশুদের ভালবাসা ও জ্বেই মমতার
ভাব, কেবল মান্ধরে আবদ্ধ না থাকিয়া জীব জন্তদের মধ্যেও
বিত্তত হইয়া পড়ে, কেবন না ?

ন্তু। ভূমি ঠিকু বলিরাছ, ভোমার কথায় 'স্থার' সেই বাছুর ও

মেরের ছবিটি মনে পড়িল। কেমন সুক্ষর ভাবটুকু সেই ছবিখানির ভিতর আছে! আজ আর না, রাত্রি অনেক হইরাছে। এই হৃদয়ের বিস্তৃতি সম্বন্ধে আর কিছু পরে বলিব।

ইহার পর আর ক্ষেক্দিন চলিয়া গিয়াছে। কথা নাই, বার্ছা নাই, সরলা ও সুবোধচন্দ্র শান্তভাবে সংসারের কাজগুলি সম্পন্ন ক্রিতেছেন এবং এমন অবস্থার ভিতর দিয়া আপনাদিগকে চালা-ইতেছেন যে, শিশু সাধুতার সুবাতাদে বদ্ধিত হইতে পারে, পবিত্র-তার ভাব অতি স্কুল্মরূপে তাহার প্রাণে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, তাহার আশা ও আকাজ্জা ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে স্থপথে পরিচালিত হইতে পারে। ইহাঁরা শিশুর স্মতিশক্তি,জ্ঞান,বুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে ব্লদ্ধি করিবার উপযুক্ত পস্থা সকল অবলম্বন করিতেছেন, ঠিকৃ আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ের ভাবগুলিকেও ফুটাইবার চেষ্টা क्तिए कि कि कि कि कि कि कि ना। असन सुम्मत चारव देशांक ठाना-ইভেছেন যে, একদিন প্রাতে উঠিয়া শিশু দেখিল যে, গৃহপ্রাঙ্গণে একটি পক্ষীশাবক পড়িয়া গিয়াছে, মরে নাই, বড আঘাত লাগি-য়াছে, আর তাহার মা একবার বাসায় বাইতেছে আবার ছানার কাছে আদিয়া ডাকিয়া শোক ও বিপদের পরিচয় দিতেছে। সুকুমার নিম্রোথিত হইয়া বাহিরে আসিল, বাহিরে আসিবামাত্র এই ব্যাপার দর্শন করত একবারে অন্থির হইয়া উঠিল টি স্কুকুমার অত্যন্ত ব্যন্ত হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে किकामा कतिन ' प्रिम পড়ে গেছ, मात काट्ड बार्ट ?' शकी-শাবক চিঁ চিঁ করিয়া ডাকিতেছে মুকুমার তাহা হইতে ভাষাতত্ত্বিৎ প্রতিতের ক্সায় নিংসন্দিই মনে ছির করিলেন বে, পাখীর ছানা

ভাঁহার কথার উত্তর দিয়াছে। সুকুমার ভাহার মান্তের নিকট পৌছাইয়া দিবার অনেক উপায় চিন্তা করিলেন, কিন্তু এই ছানার মা তাঁহাদের বাড়ীর কোন স্থানে বাসা করিয়াছে, বাবুজির তাহা জানা নাই। শিশু সুকুমার ভাবিল, ওর মা বেখানে वरम আছে, धेथारन नितनरे किंक स्टेरन। **এই ভাবিয়া শিশু** বাচ্ছাটিকে প্রাঙ্গণ হইতে উঠাইয়া বেই রকের উপর, বেখানে তাহার মা বিদিয়া আছে, দেইখানে বসাইয়া দিবে, অমুনি সে ধাড়ীটা উড়িয়া ছাতের উপর গেল। স্কুফার বড় বিপদ গণনা कतिया धरेवात कननीत निक्षे छेशव्हिल इरेलन धर निस्कृत ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত মিশ্রিত নুতন ভাষার ভাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া উপস্থিত ঘটনা বিব্রত করিলেন। সরলা পুক্র-সহ বাহিরে আসিতে না আসিতে, একটি বিড়াল আসিয়া সেই পক্ষী শাবকটিকে মুখে করিয়া পলাইতেছে, দেখিয়া সরলা তাছার মুখ হইতে বাচ্ছাটি কাড়িয়া লইবার জ্ঞু অঞ্সর হইলেন, কিছ বিভাল অবিলয়ে পাকশালার চালের উপর উঠিল, এমন সমরে তুইটা ধাড়ী পক্ষী বিড়ালটাকে ঠোকরাইতে লাগিল। সুকুমার এই নিদারুণ ব্যাপারে মর্মাহত হইয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত দিন তাহার মনে এই একই চিন্তা উদয় হইরা তাহার প্রাণকে अस्ति कतिशारण, अवर ता वालक अक्षमश्रीतिष नम्छ निम काणेरि-য়াছে ও যাহাকে দেখিয়াছে তাহাকেই বলিয়াছে, বিড়াল পাৰীছানা খাইয়াছে, বিড়াল বড় হুষ্ট। জনক জননী ও অপরাপর সাজীর অভনের ছারাই শিশু-জীবনে সাধুভাব সকল প্রাকৃতিত হইয়। थादक ।

बहे ভাবে आत्र किट्ट्रिन छिन्द्रा यात्र, बमन ममदत्र मत्रना

নুৰোধচল্লকে জিল্লাদা করিলেন, ৩।৪ বংসরের ছেলের সম্বন্ধ ভাবিত্বার আর কি আছে, যাহা বলা হয় নাই ?

ত্মা ভাবিরার এবং বলিবার এখনও কিছুই হয় নাই, সবে

মাত্র আরক্ত হইরাছে। শিশুকে পরিবার পরিজনের প্রতি

আরুষ্ট করিবার আর একটি বড় সুন্দর উপায় আছে, সেটিও

এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সা স্থাবার কি নৃত্র উপায় স্থানিতে পারিয়াছ ?

স্থা হোট হোট কৰায় ভালবাসা, ভক্তি, স্নেইমমতা বিষয়ক

मा कि तक्ष, बक्षे वन बा।

সুকা বেমন—

ক্র ক্লাছে এমন, মারেরই মতন, করিতে যতন এ সংসারে।
প্রাস্থ্য বদন, ইইলে স্মরন, ঝরে ছ নরন প্রেমের ভরে।
ক্রিবা সুকোমল মধুর বচন, মরি কি সুখের স্নেহ-আলিকন,
সকল সন্তাপ হয় নিবারণ, মা বলে একবার ডাকিলে বাঁরে,
স্লেহের প্রতিমা যেন ধরাতলে, সুকুমার শিশু করিয়া কোলে,
কত সাম্বধানে জন-ছুদ্ধ-লানে, পালন করেন তারে।
ক্রে ভালবাসা ক্রমা সহিস্কৃতা,এ কগতে আর নাহি দেখি কোথা,
প্রাণ দিয়ে এত আদর মমতা, চিরদিন বল কে করিতে পারে।
স। স্নান্টিভ ভারি সুন্দর, বড় ভাল লাগিল।
স্থা এইরপ আরও ছই একটি সান সংগ্রহ করিয়াছি। আমার
ইছা, যে ভ্রি সেই গানগুলি খোকাকে শিখাও। এই কে

রাসিণী বিভাদ—তাল একডালা।

গানটি উপরে বলিলাম, ঐটি খোকাকে শিখাইলৈ, আর ছুই একটি তোমাকে বলিয়া দিব।

### যোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রদিন সন্ধার সময় স্থবোধচন্দ্র সরলাকে ডাকিয়া নিকটে বদাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, সস্তানের প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য যে কত, সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা হইতে পারে না। সম্ভান বড হইলেও, পিতা মাতার জীবদশায় তাহাদের প্রতি, তাঁহাদের কর্তব্যের শেষ হয় না। শিশু-জীবনের কল্যাণের জক্ত যে সকল আয়োজনের প্রায়োজন, সংক্ষেপে তাহাই দেখাইলাম। আর কয়েকটি সতুপার এখানে উল্লেখ করিব। ইহার অধি-কাশেই অনেকের দার। পরীক্ষিত। শরীরের সুহিত মনের এমনই নিকট সম্বন্ধ যে, একটির পীড়াতে অপরটি পীড়িত হইয়া পড়ে। শ্রীর সুস্থ থাকিলে, অনেক সময় মনও প্রসন্মতা লাভ করে, আবার মনের অবিচলিত শান্তি ও স্ফুর্তির উপর শরীরের বল ও বিক্রম নির্ভর করে, একারণ যাহাতে বালক বালিকার শরীর নিরোগ হয়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি যাহাতে দিন দিন ক্ষষ্টপুষ্ট হয়, আকাশের পক্ষী ও উদ্যানের পুষ্প বেমন স্বভাবতঃই পরিষ্কার পরিছেন্ন হয়, সেইরূপ বালক বালিকারা বাহাতে গৃহ-উদ্যানে বিক-সিত বিমল পুষ্পের শোভা সম্পাদন করিতে পারে, অথবা মিষ্ট-ভাষা ও ক্রীড়া-প্রিয় বিহলের স্থায় ইতস্ততঃ নৃত্য করিতে পারে, ভাহার সভপায় করা আবগ্রক।

রালক বালিকার৷ যদি সাহস ও বিক্রম সহকারে গৃহ-রক্তৃমিতে

বিচরণ করিতে পায়, দৌড়াদৌড়িতে তিরস্কার ও আঘাতে প্রহানরের ভয় যদি না থাকে, তাহা হইলে শিশুরা অসকোচে জ্বমণ করিয়া শরীরের বিকাশ ও চিত্তের প্রসন্তা লাভ করে।

সময়ে সময়ে পিত। মাতারাও যদি তাহাদের ক্রীড়াতে যোগ দিয়া তাহাদের স্থাধীন ভাব ও উৎসাহকে অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়া দেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বৃদ্ধি ও জ্ঞানকে স্থপথে পরিচালিত করিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়। এই ক্রীড়াক্ষেত্রে শিশু হইয়া শিশুদিগের সহিত মিলিত হইলে, তাহার। আমাদের জীবনগত গুণগুলি অতি সহজ্ঞেলাভ করিতে পারে। শিক্ষা-লোলুপ বালক বালিকার সমক্ষেতাহার মনের অনুরূপ করিয়া যে ছবিটি ধরা যাইবে, তাহারা তাহাই গ্রহণ করিবে। এইরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়াই বাল্যকালে যে যেমন শিক্ষা পায়, সংসারক্ষেত্রে তাহার সেইরূপ জীবন-দৃশ্য আময়া দেখিয়া থাকি।

নবতি বংসর বয়ঃক্রমের কোন রদ্ধকে তাঁহার বাল্যে পঠিত মুশ্ধবোধের অংশ সকল স্মরণ রাখিতে, অথবা তাঁহার যৌবনারন্তে পঠিত সংস্কৃত শ্লোক সকলের অর্থ করিতে দেখিলে, কাহার মনে না আনন্দ হয় ? অথচ এরপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। কোন বালক তাহার পাঠাভ্যানে অসমর্থ বা আমনো-যোগী হইলে, তাহাকে প্রহার না করিয়া নিজ নিজ বাল্যকালের নবোদ্দম-লব্ধ পাঠের পুনরায়্তি হারা তাহাকে আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তন্তিত করিলে কি অধিকতর ফল দর্শে না ? তিরন্ধার ও প্রহার প্রভৃতি নিষ্ঠুর শাসনে বালক বালিকার মনে যে ভীতি ও কঠোরতার সঞ্চার হয়, ইহাত পুর্বেই বলিয়াছি, স্কুতরাং পাঠে

অমনোবগীতা কিংবা উদাসীনতার জন্ম তিরক্ষার ও প্রধারাদি না করিয়া অভিভাবকগণ বাল্যে পঠিত বিদ্যার পরীক্ষা প্রদান করত তাহার মনকে উত্তেজিত করিতে পারিলে সে বিবিধ প্রকারে লাভবান হয়। যদি বল, ছেলে বেলার পড়া রদ্ধ বয়সেও শ্বরণ করিয়া রাখিতে দেখিয়া ছেলের পড়া শুনাতে রুচি জন্মান ও তাহার উৎসাহ বর্দ্ধিত হওয়া ভিয় আর কোন লাভ ত দেখি না, ভবে আমি এই বলিব যে, অন্য কাহাকেও বহুকাল ধরিয়া পঠিত বিষয় সকল শ্বরণ রাখিতে দেখিলে শিশুর সেইরূপ শ্বরণ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়, এবং তাহার শ্বতিশক্তি সেই দৃষ্টান্ত দৃষ্টে উত্রোভর রিদ্ধি পাইতে থাকে।

অনেক বালক বালিকা প্রহারের ভয়ে সত্য কথা গোপন করে; কিন্তু বদি তাহারা জানিতে পারে যে, তাহাদের কৃত কোন অসদনুষ্ঠান প্রকাশিত হইলে, তাহাদিগকে এমন সকল কথা শুনিতে হইবে যে, লজ্জায় মাথা উঠাইতে পারিবেন না, বিনা প্রহারে চক্ষের জলে বক্ষংস্থল ভাসাইতে হইবে, তথন কি তাহারা তাহা গোপন করিতে প্রবৃত্ত হয়?

সন্তানদের যদি বিশ্বাস থাকে যে, সংসারের অনেক প্রিয় পদার্থ অপেক্ষা তাহাদের সর্ক্রবিধ সুখ সাধনই পিতা মাতার লক্ষ্য এবং তাহাদিগকে সুখী দেখিয়াই জনক জননী চিরক্তার্থ হন, তাহাদের কোনরূপ ক্লেশে কিয়া কোন প্রকার কুকর্মের জন্দুর্ভানে, অপ্রক্রজনে মঙ্গলাকাজ্জী জনক জননীর বক্ষ প্লাবিত হইবে, তবে কি সন্তানেরা স্বেচ্ছাক্রমে সেরপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরক্ত থাকে না ? নিশ্চয়ই থাকে। যে সকল পিতা মাতা তাঁহাদের শিশু সন্তানদের নিজস্ব ধন ইইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল একথার

নাক্ষ্য প্রাদানে সক্ষম। দেখ না, তোমার খোক। সকল কাজই নিজে নিজে করিয়া থাকে, কিন্তু যে কাজ গুলি তাহার নিকট নুতন কেবল সেই গুলির কথা তোমাকে কিন্তা আমাকে জিজ্ঞানা করে, ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে তোমাকে ও আমাকে তাহার ক্ষুদ্র জীবনের পরম বন্ধু বলিয়া অমুভব করিয়াছে। আমরা আমাদের সুখের জন্ম, আমাদের নয়ন মনের পরিভৃত্তির জন্ম, আমাদের সুখের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহাকে মানুষ করিতেছি, কখন এ ভাব যেন তাহার মনে উদিত না হয়। তাহারই কল্যাণের জন্ম, আজাবিদ্যুত হইয়া খাটিতেছি, ইহাই যেন যে ব্রিণতে পারে।

গৃহ প্রাঙ্গণই যদি শিশুদিগের স্থাশিকা লাভের প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া প্রমাণিত হইল, আর পিতা মাতাই যদি সেই শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রধানতম শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী হইলেন, তবে কুচরিত্র দাস দাসী যে সে শিক্ষা-পথে ভয়ানক শক্র, আর সচ্চরিত্র ও ধার্মিক ভূত্য ্যে শিশুদিগের গৃহ-শিক্ষার প্রধানতম সহায়, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেক সময় সচ্চরিত্র ও ধার্মিক পিতা মাতার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াও কোমলমতি বালক বালিকারা যে উত্তরকালে উন্নত জীবন লাভ করিতে পারে না, তাহার প্রধান কারণ এই যে, পাপাচারের মৃত্তিমানু দৃশ্য ভূত্যবর্গের সহবাসে কিম্বা সংসারের পদ্ধিল জ্রোতে ভাসমানা দাসীর অপবিত্র ক্রোড়ে রক্ষিত ও লালিত পালিত হইয়াই তাহারা অনেক সময়ে জনক জননীর চিরতু:খের কারণ হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি ধনী হউন বা দরিজ হউন, উন্নতবংশ-সম্ভূত হউন আর হীন বংশোৎপন্ন হউন, যদি সম্ভানকে চরিত্রে উন্নত, জীবনে আদর্শ, বিদ্যাতে বিশারদ, জ্ঞানেতে পরিমার্জিত, স্বাধীনতাতে

অপ্রতিহত এবং ধর্মেতে স্থরক্ষিত দেখিতে চান, তবে সচ্চরিত্র ও সদাচারী ভূত্য পাইতে চেষ্টা করুন। দাস দাসীর সহিত বর্তমানে আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা অতি নিরুষ্ট-সম্বন্ধ। পারিবারিক শাস্তি ও মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি থাকিলে, বিশে-যতঃ বালক বালিকাদিগের ভাবী উন্নতির দিকে দৃষ্টি থাকিলে, দাস দাসীর হীন ও অনুন্নত জীবনের প্রতি নিশ্চেষ্ট ভাব প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

- স। ঠিক্ বলিয়াছ, ভাল চাক্র চাক্রাণী না হলে, পরিবারে
  শান্তি থাকে না, ছেলেরাও মানুষ হয় না। এ বড় সত্য কথা,
  ছেলেকে মানুষ করিতে হইলে কত দিকে যে দৃষ্টি রাথা
  আবশ্যক, তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। আমাদের পরিবার
  মধ্যে একটু কোথাও ফ্রাট হইলে, অমনি তাহা শিশুর জীবনে
  প্রবিষ্ট হইয়া পড়েও তাহার উয়তি পথে একটি অন্তরায়
  হইয়া দাঁডায়।
- ন্ত। তিন চারি বংসরের শিশুকে আশৈশব স্থপথে চালাইতে হইলে যে সকল উপার অবলম্বন করা উচিত, আমার অল্প জ্ঞান ও বৃদ্ধিতে সামান্ত শিক্ষা ও অনুসন্ধানে যাহা উচিত ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে, তোমাকে তাহা বলিলাম। আর যদি কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ হয় পরে বলিব। আমার বিশ্বাস, তৃমি চিন্তা ও শ্রম সহকারে আমাদের আদরের ছেলেটীকে যে পথে চালাইতেছ, এই পথে চলিয়াই সে জীবনে উন্নতি করিতে পারিবে, মানুষ হইয়া ম নুষ্য নামের স্থার্থকতা সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ হইবে। ঈশ্বর করুন তোমার আমার অন্তরের বাসনা যেন পূর্ণ হয়।

- স। আমিও তোমার সঙ্গে সমস্বরে বলি, আমরা দিবানিশি খাটি, ঈশ্বর আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। কই আর যে ছুই একটি গান সংগ্রহ করিয়াছ, আমাকে বলিবে বলিলে, বল না।
- ন্ত্র। কাল সন্ধ্যাবেলা আফিস হইতে আসিয়া দেখি, খোকা এক।

  একা বিদিয়া সূর ক'রে গাহিতেছে, 'কে আছে এমন, মায়ের

  মতন, করিতে যতন এ সংসারে।' আমি চুপি চুপি এক
  পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম; আধু আধু মিষ্ট কথায়

  গান করিতেছিল, আমার বড়ই ভাল লাগিল।
- স। কাল বিকালে বসিয়া খোকাকে ঐ গানটির ঐটুকু শিখাই-য়াছি।

#### স্থ। আর একটা গান শোন-

\* ভাই বোন্ ছুটি মোরা, ছুয়ে ভালবাসা কত,—
একটি বোঁটার ফোটা ছুটি কুসুমের মত!
প্রাণে প্রাণে বাঁধা আছে, থাকি সদা কাছে কাছে,
ভয় হয় হারাই পাছে, হ'লে অন্তরালে গত।
একই মাতৃ কোলে শুয়ে, একই শুন-ছুন্ধ পিয়ে
উঠিয়াছি বড় হয়ে,—এ প্রেম জনম্ মত।
এক সাথে তরু ছুটি, ষেমন বাড়িয়া উঠি
পাশাপাশি বাঁধি কটি, সহে বড় সাধ্য মত;
তেমতি ছুজনে মিলে, ষৌবনে সতেজ হোলে
এক সাথে সাধু কাজে নিয়ত রহিব রত।

রাগিণী সাহান।—তাল ঝাপতাল।

श्रुद्धां भारतीय महानादक मार्सायन कतिया विनातन, लाक स्नाक कननी श्रेवात शृद्ध, किक्रण ভाবে कीवन गर्रन कतिता समसादन পিতা মাতা হইতে পারেন,—শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে সম্ভাবিত-পুক্র-বধু এবং কন্সাগণকে কিরূপ সাবধানে ও যত্নে রক্ষা করা উচিত.— শিশু জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার জীবনের উন্নতি ও সুশিক্ষার জন্ম কিরূপ আয়োজন ও উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা যথাশক্তি আলোচনা করা গেল। ইহার অধিকাংশই সত্য বলিয়া জানা আছে. অথচ পদে পদে উপেক্ষিত হয়। এই সকল সহজ সত্য কথা উপে-ক্ষিত হয় বলিয়াই আমাদের এমন তুর্দ্দশা। সরলা, দেখিও যেন এই নকুল সামান্ত সত্যকে উপেক্ষা করিয়া সুকুমারের সর্ব্বনাশ করিও এই সংসারের সকল ঘটনার ভিতর ভগবানের ইচ্ছা ও অভি-প্রায় বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া বায়। কেমন স্থলর ভাবে তিনি পিতা মাতার দারা অধুহায় শিশুর নকল অভাব মোচন করাইয়া लम । निष्ठ-कीयरम काँशांत कंक्रणा ए मक्ल ভार्यत প्रक्रिक्स যেমন পাওয়া যায়, এমন আর কোথাও নতে। এই অসহায় निक कननीत काए भर्म कतिया यथन समद्रक्ष भान करत वर মক একবার প্রফুলভাবে চারিদিকে তাকায়, তাহারই ভিতর গ্রানের করুণা ও মহিমার আছাস পাইয়া বিশ্বাসী ব্যক্তি খস্ত হন। কেমন ক্রিয়া হাসিতে কাঁদিতে শিথিয়া থাকে, কেমন রিয়া সে পিতা মাতাকে ভাকিতে শিখে, কেমন করিয়া িদিন দিন জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়, কেম্ন করিয়া ভাছার

হ্বদয় মনের সন্তাবগুলি ফুটিয়া উঠে, বাঁহারা তাহা ভাল করিয়া
লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতজ্ঞতাভরে সেই মঙ্গলম্বরপ
ঈশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন।
শিশুকে মানুষ করা একটি মহাত্রত, এইটি স্মরণ রাখিয়া লোকে
সংসার-ধর্ম্মে রত হয়, ইহাই ভগবানের ইছ্ছা, বাঁহারা ঈশ্বরের এই
ইছ্ছা পালন করেন, তাঁহারা ধস্ত; তাঁহাদেরই মানব জন্ম লাভ
করা সার্থক।



